

# श्वाश्रूष्ट

সমরেশ বস্থ



অগ্রহারণ, ১৩৬৫
প্রকাশক
নারারণ সেনগুপ্তা
তা১এ, শ্রামাচরণ দে ব্লীট,
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদ রূপারণ
গণেশ বস্থ
মুদ্রাকর
শ্রীপ্রাণক্বক্ষ পাল
শন্মী প্রেস,
হৎ, মসন্ধিদ্বাড়ী ব্লীট,
কলিকাতা-৬

দাম আড়াই টাকা

প্রথম প্রকাশ

## মাকে—

### লেখকের অস্থান্য বই

গঙ্গা

ত্রিখারা

ভান্নভী

সভদাগর

क्षा, यष्टेषजू, शंगात्रिणी,

श्रीमणीकारक, वि, षि, রোডের शारत, ই**छा**कि

#### গল্পক্রম

জারোগ্য, মহাবুদ্ধের পর, শোভাবাজারের শাইলক, অবাধ্য, শেবহাসি, মান, একটু নীল আকাশের থোঁজে

দেয়ালে আয়না টাঙালো থাকে। লোকে মুথ তাথে
নিজের মৃতি তাথে। অপরের সামনে কাজসারা
দেথাদেথি করে। নির্দ্ধনে তাথে মন ভরে। নানারকমে তাথে। দেথে হাসে, রাগে, কাঁদেও বুঝি।
তবু দেথতে ভাল লাগে। অপরের চোখে যা-ই
হোক, আয়নার প্রতিবিশ্ব তার ছায়া। তার রূপ।
মামুষ যাকে স্বচেয়ে বেশী ভালবাসে।

কিন্ত অপরূপ ? তাকে তো পারা লাগানো কাঁচের বুকে দেখা যার না। তাকে বোধহর শুধু অসুভবই করা যায়। সেই অসুভবের প্রকাশই যেন যভ শিল্লকলা। বাউল তার গানে বলেছে, 'আরশী-নগরের' কথা, যে-নগরে অপরূপের দর্শন হয়। আরো গেরেছে, 'মন আছে তোর মনের ভিতরে।'

সে মনের ছায়া যে আরশী-নগরে পড়ে, সে-নগরেরই এক দিক যেন গল ও কাহিনী।

ভাই, এ বইয়ের নাম 'মনোমুক্র'। গল্পের নামে যার সন্ধান মিলিবে না।

## **অা**রোগ্য

নটীর হাটের এই স্টেশনের সামনেটিতে দাঁড়িয়ে থাকি রোজ। স্কালে-ত্বপূরে-বিকেল্-সন্ধ্যায়-রাত্রে-মধ্যরাত্রে। কথনো সজ্ঞানে আসি, কথনো নিশির টানে। না এসে পারিনে।

নটার হাট যেন এক অদৃত্য পাঁচিলে বেরা, ছন্নছাড়া কোন এক আছিকালের নগরী। দবই তার পুরণো, প্রায় প্রাচীনের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বাড়ি-वत. त्राखाचाएं, তাবত বাসাড়ে-বাসিন্দে-অধিবাসী, মন্দির-বিগ্রহ-ধর্মশালা, সবই। নতুন উঠেছে যেগুলি, দেগুলি যেন প্রণো ছেঁড়া ধ্লোমাধা কাগজের স্থূপে কম্মেকথণ্ড নতুন কাগন্ধ। চোখে পড়েও পড়ে না। বাস্থ পুরুতের গলিটি এখনো আছে ঠিক তেমনি। আছে তার শেওলা-ধরা, বেঁটে-থাটো নিচু একতলা লোতলা বাড়িগুলি, এবড়ো থেবড়ো রাস্তাটি, থোপে খোপে বংশ পরম্পরায় সেই শালিকেরা, আর সেই একই গোত্তের মেরেরা, যাদের टिहाता ও नाम बिन्नांत्र श्रीप्रहे, मत्न मत्न यात्र आत आत्म । किन्छ मन्ताकातन সবাই রং মার্মে, সাজে, এদে দাঁড়ায় রান্তার দরজায়। নটীর হাটের একেলে পৌরকর্তারা রাস্তাটির নাম করে দিরেছেন 'দাহিত্য-সম্রাট-ভ্রাতা রোড'। কেমন একটু কানে লাগে থট করে। কে সেই সাহিত্য-সম্রাট, কে তার প্রাতা কে জানে। প্রাতার নাম না থাকাটাও বড় বিচিত্র, কিন্তু এইটি বিশেষত্ব নটার হাটের। কেননা, ও নামে ত কিছুই যায় আসে না, রাস্তাটা যে নটীর হাটের মজ্জার মজ্জার বাস্থ পুরুতেরই গলি। আর ঠিক এমনি গলি এত আছে নটির হাটের এই সোয়া বর্গমাইলের চৌছদ্দিতে... যাক. প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচিত।

বছর যাটেক আগেও পশ্চিমে গঙ্গাই ছিল নটার হাটের সদর দেউড়ি। এখন এই স্টেশন। পুরণো সদর এখন থিড়কি-দোর। যত রাজ্যের যাওরা আসা এখানে। শুধু শহর নয়, মনে হয়, স্টেশনের এখানটা যেন সেই অলক্ষিত পাঁচিল-ঘেরা নটার হাটের স্টেচ্চ সর্বোচ্চ চিলেকোঠাখানি। এখান-থেকেই দেখা যায় নটার হাটের সব অন্দর ও অন্ধকারের ঘটনা, শোনা যায় প্রাই অক্ষুট সব ক্রকাকলি। এই চিলেকোঠাথানি আমার থেলাঘর। এর অগুনতি যুলঘূলিতে আমি সকৌতৃক অন্থির চোথ নিরে ছুটে বেড়াই। তার মধ্যে একটি ভূল সম্প্রতি ধরা পড়েছে। আমি অনুভব করেছি, এ গুধু আমার খেলাঘর নয়, আমার যত শিক্ষা গোড়া বাঁধার এটি একটি স্থলও বটে।

জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-শ্রাদ্ধ, পাপ-পুণা, কলম্ক-অকলম্ব, নটীর হাটের যভ প্রকাশ্র অপ্রকাশ্র ঘটনার টেউ শেষ পর্যস্ত আছড়ে এসে পড়ে এথানেই। স্টেশনের সামনে এই এক-শ দেড়-শ গজের নানান ভিড়ের মধ্যেই। নটীর হাটের এই প্রবেশমুখে, যত চেনা-অচেনার যাওয়া আসার পথের ধারে।

ওই যে লাঠি হাতে, চটি পারে, চাদর গায়ে বুড়ো মানুষটি চলেছেন, তাঁর শিথায়-বাঁধা কাঠগোলাপ উড়িয়ে, উনিই হলেন নটার হাটের চক্রবর্তীদের বারো শরিকের এথনকার দিনের স্বচেয়ে প্রবিণ। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, "নটার হাটের কথা বলছ ত ? না, আমরা এথানকার স্বচেয়ে প্রনো বাসিন্দে নই। রাম কুণ্ডুকে চেন ত, এখানে যার সভেরখানা বাড়ি আছে ? তাকে সব দিয়ে গেছে উলুপী বারুণী।…গদাই সাধুর্থাকে চেন ? যার সাতটা ইট-কাঠের গোলা, পেটোল-পাম্প, সিনেমা আছে ? সে পেয়েছে তার ঠাকুদার কাছ থেকে সৌরভীবালার সম্পত্তি। অথব পালকেও চেন, লোহা আর সোনা ছই-ই তার অনেক। সে ভোগ করছে স্থেদার দান। এই পাল কুণ্ডু সাধুর্থাদের দেশ নটার হাট। অবিশ্রি স্বাই পরের সম্পত্তিতে বড়লোক নয়, নিজেরও আছে অনেকের। ব্যবসাটা ওদেরই একচেটে।"

"किंख अहे छेनूशी वाकृषी, सोत्रजीवाना, स्थमाता काता ?"

"ওরা সেকেলে নটী, অর্থাৎ বেবুশ্রে। নটীর হাটের আদিবাসিনী। তবে শোনো, তথন সেই···"

থাক, প্রদেশস্তবে চলে যাচিছ আবার। যদি ওঁকে জিজ্ঞেদ করা যায়, কিন্তু এত ব্রাহ্মণ-বদতি হল কী করে, ফোকলা দাঁতে হেদে বলেন, ধর্মের কলে।

উনি বেশি বলেননি। ধর্মের কলটা বাতাদে কিংবা আর কিছুতে নড়ছিল, সেটা ধরা পড়েছে, আমার চিলেকোঠার ঘূলঘূলিতে। তাহলে চক্রবর্তীদের ইতিহাস···

সেসৰ থাক্। ওই খোড়ারগাড়ির ভূম গাড়োয়ান বেদিন গুর আগগুনের মত বোড়শী বউ ঝুনিয়াকে নিরে এল প্রথম---থাক্ সেসব। ওই বে বাচ্ছেন ফণীজ্ঞ, ঘটক, তাঁর পরমাস্থদারী সাত মেরের কথা… না, সেটি এখন নয়।

গজেন্দ্রগমনে বাচ্ছে পথের মাঝখান দিয়ে ধবধবে কর্পা, মেদবছলা বাড়িউলী স্থবালা, গোটা মালপোঁতা পাড়াটা ওর নিজেরই। ওর গারের উাজে তাঁকে আছে নটার হাটের আদি ইতিকথা। তের বছরের মেরে বেদিন প্রথম এল পথাক, সেই অপ্রাসন্ধিক কথাই এসে বাচ্ছে। তা হলে মালপোঁতা পাড়ার অজ্ঞাতকুলনীল শিরীশ কেমন করে কার্তিক হালদারের মেরের সঙ্গে জড়িরে পড়ল, সে-কথাও বলতে হয়।

শার ওই যে বাচ্ছে স্থারাণী বন্দ্যোপাধ্যার, নটারহাটের হাল-কলেজের ছাত্রী, ওর কিংবা অধ্যাপক ত্রৈলোক্যনাথ গুপু কিংবা ক্লফপ্রিয়া স্থলের মান্তার রেণুপদ নাথের জীবন-বৃত্তান্ত সামান্ত জিনিস নয়। কোন্টা সামান্ত । নটার হাটের এম এল-এ অথবা শ্রামিক-নেতা, সাহেব—সাহেবকুঠি, ক্লাব, সাহেবদের পরকারা প্রবৃত্তি—কিছুই বাবে না ফেলা।

আমি ত আজকে এদৰ বলতে বদিনি। তবু যে বলতে হল, তার কারণ, যা বলব, তা নটীর হাটের বৃস্তচেঁড়া একটি কুস্নমের মত। তাই এত কথা।

আমার ঘূলঘূলি দিরে দেখতে পাচ্ছি অবনীকে। তার বিষয়ই হচ্ছে
নটীর হাটের সবচেরে হালের ঘটনা। যে ঘটনা নিয়ে নটীর হাটে অনেক
আলোড়ন হয়েছে। অবনীকে দেখলে এখনো বে আলোড়নের ছায়া লোকের
চোখে ফুটে ওঠে।

ন্টেশন থেকে নেমে, কোনরকমে একটি টুথপেস্ট কিনে অবনী হন্ হন্ করে চলেছে বাড়ির দিকে। ওর চানা-বাড়ির চিকন মন্থ মোটা সোলের জুতোর শব্দ গুনলেই বোঝা যায়, খুশিতে ডগোমগো কুরলটা যেন লাফিরে লাফিয়ে চলেছে।

নটার হাটের মধ্যে কয়েকটি বাছা স্থানর দেখতে ছেলের মধ্যে ও একটি। চোখা নাক, টানা চোখ, রক্তাভ ঠোঁট আর ধবধবে ফর্সা রং, কিছ একেবারেই উন্নাসিকের মত দেখায় না। মাথার চুল কোঁকড়ান নয়, বড় বড় কয়েকটি ঢেউয়ে ঘেন একটি বিহুবল অবসাদ চুলের বিস্তাসে। সেটিও বিচিত্র একটি সৌন্দর্য। এমনিতেই অবনী স্থানর, তার উপরে নিপুণ হাজে টাই বেধে, কোট গাপিয়ে যখন বেরোয় ওর সেই সাবলীল ভঙ্গিতে, তথ্ন পুরুবের ভিড়ে পুরুব দেখেও তাকিয়ে থাকতে হর একটুক্রণ। ইংরেজীতে

জনাস নিয়ে সে বি-এ পাল করেছে। ভারপত্ম তেইল বছর বরসেই একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেছে বিলিতি মার্চেণ্ট অফিসে।

আমি দেখছি, অবনী যাছে। দক্ষিণ দিকে থানিকটা গিয়ে বেঁকে পেল পূবে। তারপরে আবার দক্ষিণে, পূবে আবার, দাঁড়াল গিয়ে সেই বাড়িটার সামনে। সেই মান্ধাতার আমলের বাড়ি, প্রায় বিদ্যে ছয়েক ক্ষমি নিমে দাঁড়িয়ে আছে শতান্দীর উপরে। এ-বাড়ির খ্যাতি শুধু নটীর হাটে নয়, সারা বঙ্গে। নাম বললে স্বাই চিনি চিনি করে উঠবে, তাই পরিচয়টা চাপা থাক। অবনী এই বাড়ির বিখ্যাত বংশের ছেলে।

আমি ওকে আজ দেখছি, আরম্ভ করছি তিন বছর আগে থেকে।
তথন তার চাকরি-জীবন শুরু হয়ে গেছে। তিন বছর আগে, সেদিনও
সদ্ধাবেলা ঠিক এমনিভাবে এ-বাড়ির সামনে এসে দাড়াল অবনী। কিছ
থমকে দাড়াল সেকেলে বাড়িটার গজাল-মারা সদর-দেউড়ির সামনে।
ইলেক্ট্রিক নেওয়া হয়েছে, তবু বাড়িটার গা থেকে পিদিম হারিকেনের
রেশ খুচতে চার না। দেউড়ির আলোয় মনে হয়, গত শতালীর সেই
ভূতুড়ে আলোটাই যেন জলছে। সামনে পোড়ো উঠোন আর ভাঙা
ঠাকুরদালান, ওখানটা অন্ধকার। পাঁচ শরিকের যাওয়া-আসার পথ, তাই
কেউ তার ভাগের সামান্ত মিটার ওখানে থরচ করতে রাজা নয়। ইত্র
ছুঁচো বাঙে ছাড়া সাপও থাকতে পারে, আছেও। তবু।

উঠোনের বাঁ দিকে যে ঘরগুলিতে আলো দেখা যায়, ওগুলি অবনীদের। বাবা মা ভাই বোৰ, সব মিলিয়ে সংসার ওদের, এপুনও পুরনো বংশ হিসেবে থুবই জমাট।

ষ্পবনী থমকে দাঁড়াল। ওদিকটার ও যেতে চার না । কাতিক মাসের হেমস্ত-ক্যোৎস্নার এখনও কোথার শরতের সোনার স্বাভাস ররে গেছে একটু। তার উপরে হৈমন্তিক কুরাশা-কুহকের একটু রেশ নির্বাক কোতুকে রয়েছে চেয়ে। যেন পোড়ো উঠোন স্বার ঠাকুরদালানে ঘাপটি মেরে বসে স্বাছে কারা আলো-আধারিতে।

অবনী বেতে চার, ওদের ঘরগুলি পেরিয়ে, ন-জ্যাঠামশায়ের পরিতাক্ত মহলটায়। কিন্ত ঘরের লোকে দেখে ফেলে, সেই ভয়। উঠোনে চুকে, বাদিকের উপরে ওঠার সিঁড়ে। কিন্ত ভাঙা। উপরে এখন আর মামুষ ৬ঠে না। বে-কোন মুহুর্তে ভেঙে পড়তে পারে হুড়মুড় করে। এই ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে, একটি চোরা সিঁড়ি আছে পিছনের মহলে বাবার। কিন্তু... এগিরে গেল অবনী পা টিপে টিপে। পারের চাপে সিঁড়িওনিই ছক ছক করে, কিংবা ধুক্ ধুক্ করে নিজের বুক, ঠিক ধরতে পারে না অবনী। অক্কলারে হাতড়ে হাতড়ে, সবে মাত্র চোরা সিঁড়ির শেব ধাপটার এসেছে। এমন সময় অফুট আর্তনাদ গুনে থমকে গেল। দেখল, সামনাসামনি দাঁড়িরে ভয়ে জড়োসড়ো ললনা। চিনতে ভল হয়নি, তাই।

व्यवनो जां जां जां जिल्ला, "वािम, ननना, वािम व्यवनो ।"

ললনা কাঁপছিল। আর একটি শীংকার দিয়ে ও অবনীর ব্বের কাছে খেঁবে এসে ত্রাস-ফিসফিস গলায় বলল, "মা গো! কী ভয় পেয়েছিলুম। এখানে কী করে এলে ?"

"अधादतत्र शूत्रत्वा मि फि निरम ।"

"কী সর্বনাশ। যদি সাপ থোপ—"

ললনার কথার উপরেই অবনী ঠোঁট চেপে দিল।

ললনা বলস, "এত ভয় কিদের যে, এমন খারাপ পথ দিয়ে এলে ?"

ষ্পবনী বলল, "মার চোথে যে সন্দেহটা দেখা দিয়েছে, সেটা চাপা দেবার জ্বন্তে। সামনে দিয়ে এসে ভোমাদের দোর ঠেলতে হবে না। ভারতে, তবু ছেলেটা একদিন ললনাদের ওদিকে যাওয়া কামাই দিয়েছে।"

ভর ছিল না ললনার বাবা-মাকে। ওরা এ-বাড়ির লোক নয়, ছর্গতিয় দারে কলকাতা থেকে এসে আশ্রম নিয়েছে আজ ছ মাস। অবনীর নজ্যাঠামশায়রা প্রায় ছ-পুরুষ ধরে আছেন কলকাতায়। নটার হাট থেকে মুছে গেছেন উারা। কিন্তু শরিকানার ভাগটুকু থালি রাখতে হয়েছে। এখন এসে আশ্রম নিয়েছেন ন-জ্যাঠামশায়ের ভায়রাভাই, অর্থাৎ ললনার বাবা। ভদ্রলোক নিজের জীবনটা মামলার বাজি থেলে হেরে গেছেন নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠার কাছে। সব হারিয়ে এসেছেন, আর কারও নয়, ভায়রাভাইয়ের পোড়োভিটায়। ইতিমধ্যেই নটার হাটের মার্কেটে বেশ থাপ থাইয়ে নিয়েছেন নিজেকে। মনে হয়, ঠিক নটার হাটের আদিবাসিক্ষা বেন। প্রায় প্রতিদিনই নানান পার্টির সঙ্গে যান মহকুমা আদাগতে, সাক্ষী হিসেবে। হক কথা না বলুন যুধিষ্ঠিরের বিকিকিনির হাটে বিকোছেন মক্ষনয়।

সে-কথা যাক। ভদ্রলোকের কিছু না থাক, রূপ ছিল ঘরে একরাশ।
নিজের মধ্যবয়দী জী থেকে তিন মেয়ে সব কটি শুধু রূপ নয়, অপরূপ।
একটা ভয়কর সর্বনাশের মত, বেন বৈশাধের তপ্ত-বাতাদে শিররে রাধা

শশ্বিশিবা। অবনীর মারের মনের কথার—পোড়োবাড়িটার বেন কডগুলি নাগিনী খুরছে কিলবিশ করে।

আমি আমার চিলেকোঠার খুলখুলি থেকে দেখতে পাই, নটার হাটের ৰত বাদলাপোকাগুলি পড়স্তবেলায় যার অবনীদের নির্জন পাড়াটার। দেখে ভাবি বাদলাপোকা শুধু আগুনে পোড়ে না, স্থযোগ পেলে তাদের সাপেও সাপটে দের টপাটপ।

ওই একরাশ রূপের একটি বড় মেয়ে ললনা। অবনীর পাশে, একটি স্থাল্ভ সোনার হারের স্থাল্য লকেটের মত। স্থগোরী, একহারা, কিন্তু একটি আশ্চর্য ধার ওর দেহলাবণ্যে। ধর চোথে দীপ্ত ছটি তারা। যেদিকে চার, সেধানেই দাগ দিয়ে দেয় একটু। কিন্তু রক্তাভ ঠোঁট ছটি কেমন যেন বিলিতী পুত্লের মত বিহবল আবেশে ফুলো ফুলো। তার উপরে, এই অভাবের মধ্যেও ললনা সজ্জা-পটীয়সী। প্রথম যেদিন চোথে চোথ পড়ল, দাগ পড়ে গেল অবনীর বুকে। তারপর শিকড় গাড়তে গাড়তে, ক্ষড়িরে ব্রবন আঠিপুঠে।

ললনার বাবা মা এসব দেখেও দেখেননি। কিন্তু দেখতে ভোলেননি অবনীর বাবা মা, ভাই বোন, আরও পাঁচ শরিকের খুড়ো-জ্যাঠা-দাদারা। প্রথমে কানাকানি, তারপরে ফিসফাস্, তারও পরে গুঞ্ন। কিন্তু এই ছ বিধে পুরনো বাড়িটার ভিতরেই যত। পারিবারিক ব্যাপারটা কেউ বাইরে টেনে নিয়ে পেল না।

অবনী একটু দাবধান হওয়ার চেষ্টা করল। তাই অন্ধকারে, ভাঙা পরিত্যক্ত চোরা দিঁড়ি দিয়ে, গোধরোর থোলদ মাড়িয়ে এই ছঃদাহদিক অভিনার।

সেটাও ধরা পড়ে গেল। আন্দোলন উঠল সারা বাড়িতে।

কিন্ত এই ছক্ষনের আন্দোলন তার চেয়ে অনেক বেলি। গোটা বাড়িটা এটে উঠতে পারল না। ওরা ছজনে হল আরও বেপরোয়া। মাঝখান থেকে ছলনাটুকু গেল। অবনী সোজাস্থজি নিজেদের উঠোন পেরিয়েই বাতায়াত করতে লাগল ললনাদের মহলে।

ষ্পবনীর মা রারাঘরে ভাত দিতে এসে, অভিমানক্ষ্ক গলার বললেন, "এসব কী হচ্ছে। তুই না বড়ছেলে এ-ঘরের। তবে যা খুলি তাই কর, স্মামি যাই কিছুদিন দাদার বাড়ি।" व्यवनी वनन, "তার চেরে তোমরা থাক, আমিই চলে যাব।"

মনে মনে ভরে বিশ্বরে শিউরে চুপ করে রইলেন অবনীর মা। বর ছাড়তেও ছেলে রাজী আছে তবে!

বাবা ত মুখে একেবারে কুলুপকাটিই এঁটেছেন। এখন চেয়েও দেখেন না। অবনীর রোজগার ছাড়া সংসার চলবে না, ওঁর মুখে-চাবির ওইটিই কারণ। যদিও জানেন, ছেলে তাঁর বিভাগ বৃদ্ধিতে রূপে, ব্যবহারে ও কথায়, গোটা নটীর হাটে প্রায় বেজোড়।

সব জানে, কিন্তু প্রাণ মানে না অবনীর। ললনার চোথের তারা ওকে টেনে নিরে যায়। সাড়া পড়ে গিয়েছে রক্তে, তাকে কী দিয়ে আটকে রাথবে অবনী।

রক্তে দোলা লেগেছে ললনারও। একটু দেরি হলে ঝড় ওঠে তার হু চোখে। অবনী কাছে এলেই, হু চোখে আলো জেলে যেন আরতি করে। ঠোট হুটি আর একটু ফুলিয়ে বলে, "এত দেরি করলে যে ?"

"দেরি কোথায়? পাঁচ মিনিট ত।"

"ওইটুকুই অনেকথানি।"

অবনী অবাক বিশ্বয়ে বিহবল হয়ে ললনার রূপ দেখে ভূবে যার। তার চেয়ে বেশি ললনা। অবনীকে বলে, "তুমি যথন আমার রূপের প্রশংসা কর, মনে হয় ঠাট্টা করছ।"

"কেন ?"

"নিজের রূপটা বুঝি তাকিয়ে দেখ না ?"

দেখে, কিন্তু দেটা স্বীকার করার মত অবিনাত নয় অবনী। বলে, "পুরুষের আবার রূপ!"

ললনা কথাও জানে। বলে, "হাা, সেটা বলার জিনিস নয়, মনে মনেই জানি। তা ছাড়া, ভোমার কত গুণ! তোমার পায়ের যুগ্যিও নই আমি।"

অবনী বলে, "তা ঠিকই। কেননা, তুমি যে বুকের যুগ্যি।"

"আহা, ইয়ার্কি!"

কথনও বলে, "আচ্ছা, ভোমার হাতের লেখাটা তুমি কি দিয়ে লেখ?" অবনী হেদে বলে, "কেন, হাত দিয়েই।"

"তোমার হাতে তবে ছাপাধানার মেশিন বসান আছে। আশ্চর্য। কী স্থন্দর তোমার হাতের লেথা।"

কথাটা ঠিক। অফিসে বড় সাহেব থেকে আর্দালীটি পর্যস্ত তার হাতের

েলখার মুখ্ম। তার ইংরেজী ড্রাফট্ না হলে ছোট সাহেবের মন ওঠে না। নটার হাটের ও অফিসের বন্ধুদের অনেকের ইংরেজী চিঠি লিখে দেওরার দার্যা সে সানন্দে নিরেছে।

অবনী ললনাকে টেনে নিয়ে যায় বাড়ির পিছনের উঠোনের নির্জনে। বলে, "আমার লেথার চেয়ে তোমার কথা যে আরও স্থন্সর।"

কিন্তু দেখা যায়, জিতটা শেষ পর্যস্ত ললনার। কেননা অবনীর চেহারা পোশাক, গুণ, সবই অতুলনীয়। ললনার বেলায় ললনা নিজেই মুখথাবাড়ি দেয় অবনীকে।

যদিও ক্ষীণ ললনা রেথার কাজল টানতে গিয়ে চোথের ধারটা বাড়িয়েই ফেলে বেশি। কাঁধকাটা লাল জামাটার উপরে শাড়িটা এলিয়ে দিতে গিয়েও ক্ষে জড়িয়ে ফেলে কোমরে। তাতে তার যৌবন যেন কী এক সর্বনাশ ও রহন্তের মত বিচিত্রময়ী হয়ে ওঠে।

এমনি করে কেটে গেল আরও ছ'টি মাস। কথনও ভাঙা সিঁড়ি ভেঙে নড়বড়ে দোতলার ঘরে, কথনও পিছনের উঠোনের হাসমুহানার তলার, ঘোর সন্ধ্যায়, থিড়কি দোর খুলে, লতাজঙ্গলে আর্ত পরিত্যক্ত বাগানে।

বাড়িতে সকলের অস্বস্থি। নটীর হাটের মামুষেরা নিশ্চিস্ত। সদরে কোন সাড়াই নেই।

আমি ভাবি, তারপর ? ঘুলঘুলি দিয়ে মাঝে মাঝে একটি লোককে আসতে দেখেছি ললনাদের বাড়িতে। বয়স হবে প্রায় পঁয়তালিশ। ললনারা ডাকে বসস্তকাকা বলে। বাড়ি কলকাতায়, অবস্থাপরও বটে।

বসস্তকাকা একদৃষ্টে চেয়ে দেখেন ললনাকে। কোঁদ করে নিশ্বাদ ফেলে বলেন, "নটীর হাটে আছ ভাহলে ভালই।"

"যেমন দেখছেন।"

"দেখতে থুব ভাল নয় অবিখ্যি, মনে হয় অন্তরে অন্তরে ভালই।"

ললনা কোন জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে, আঙুলে ফাঁস জড়ায় জাঁচল দিয়ে। বসস্তকাকা শাস্ত মামুষ, চোপ-খাবলার মত তাকিয়ে থাকেন ললনার দিকে। বলেন, "মাসথানেকের মধ্যেই বাড়িটা বোধহয় কেনা হয়ে যাবে। আলিপুরের সেই বাড়িটা।"

व्यवनी जिल्डिम करत नननारक, "उनि रक ?"

"বসস্তকাকা।"

"আপন কাকা ?"

"ना, বাবার বনু।"

এ-কথা সে-কথার পর আজকাল অবনী বলে প্রারই, "বাড়ির লোকেরা না বিয়ে দিলে আমরা রেজিস্টি ম্যারেজ করতে পারি।"

অবনীর এ-কথার উপরে ললনা শুধু ওর বিলিতী পুত্লের মত রক্তাভ ঠোট ছটি দের তুলে। অবনীর অসাড় অমুভূতিতে চাপা পড়ে যার সিদ্ধান্তটা।

তারপর আমি দেধলাম আমার এই চিলেকোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে, আসল
সিদ্ধান্তটা বন্ধে নিমে এলেন বসস্তকাকা। অবনী তথন অফিসে গেছে।
বসস্তকাকা একেবারে লব্নি নিয়েই এসেছেন কলকাতা থেকে। ললনাদের
মালপত্র উঠল তার মধ্যে। মালপত্র সামান্তই। ললনার মা-বাবা-বোনেরাও
উঠল বসস্তকাকার সঙ্গে।

ললনা উঠবার আগে অসংস্লোচে এল অবনীদের উঠোনে, একেবারে অবনীর ঘরে। একটি থাম রাখল টেবিলে, তারপর অবনীর মাকে প্রণাম করে, বসস্তকাকার হাত ধরে লরিতে গিয়ে উঠল।

নটীর হাটের একটি বিশেষত্ব, মানুষ যেমন আলে, তেমন ফিরে থেতে পারে না। নটীর হাটের স্মৃতি নিয়ে গেল ললনা।

সন্ধ্যাবেলা যথন নটীর হাটের সদরে আমি শুনতে পেলাম অবনীর পদশব্দ, সাহস করে উকি দিতে পারলাম না ঘুলঘুলি দিয়ে।

বাড়ি এসে ন-জ্যাঠামশায়ের উঠোনের দরজাটা সপাটে খোলা দেখে অবাক হল অবনী। অন্ধকার দেখে আরও অবাক।

ঘরে এসে থাম দেখে থুলে ফেলল। চিঠিতে লেখা ছিল, "বসস্তকাকা আমার নামে একটি বাড়ি কিনেছেন আলিপুরে। আমরা এখন থেকে সেখানেই থাকব। আমাদের পুরণো সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জভ্যে বাবাকে সাহায্য করবেন বসস্তকাকা। কিনিছেন তাতীর হাটের শ্বর্গবাসে এইটুকু বুঝে গেলাম, সংসারে এখনও কত ভাল মামুর আছে, কত শ্বর্থ ও সৌন্দর্য আছে। —ললনা।"

অবনী চিঠি রেখে, হাত মুখ ধুয়ে বলল, "মা, খেতে দাও।"

যেন কিছুই হয়নি, এমনি একটি ভাব করে বলল অবনী। কেবল ওর স্থলর প্রসন্ন মুখের ভ্রু ঠোঁট আর নাকের পাশে করেকটি স্থগভীর রেখা দেখা দিল। আমার ঘূলঘূলিতে ধরা পড়ল, অবনীর চোখে মুখে ওগুলি বিজ্ঞাপের চিহ্ন। নিঃশব্দে স্বকিছুকেই সে বিজ্ঞাপ করছে।

তারপর মাস্থানেক বাদে, অফিসে ছোটসাহেব প্রথম ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। একটি কাগজ দেখিয়ে বললেন, "এটা কার হাতের লেখা অবনী ?"

"আমার !"

ছোটদাহেবের পায়ের তলা থেকে মাটি দরে গেলেও বোধহয় এত বিশ্বিত হতেন না। লাফিয়ে উঠে বললেন, "ইম্পদিবল! এত কুৎদিত হাতের লেখা তোমার ?"

সত্যি, হাতের লেখাটা অতি কদর্য, বকের ঠ্যাং-এর মত। **অবনী** নির্বিকারভাবে বলল, "আজে হ্যাঁ, আমারই।"

ভেদ্ক খুলে ছোটদাহেব আর-একটি কাগজ বার করলেন। তাতে ছিল মুক্তোঝরা হস্তাক্ষর। বললেন, "এটা কার হাতের লেখা তবে?"

ও বলল, "আমারই। কিন্তু এখন আর আমি ওর চেয়ে ভাল লিখতে পারিনে।"

ছোটদাহেব হাদবেন না কাঁদবেন, বুঝতে পারলেন না। কয়েক মিনিট প্রায় রুশ্ধখাদ বিশ্বয়তীত্র চোথে তাকিয়ে বললেন, "কাগজ নাও আমি ডিক্টেট করছি, তুমি লিখে যাও।"

অনারাসে লিথে গেল অবনী, অবিকল সেই কদর্য হাতের লেখাগুলির মতই। ছোটসাহেব আরও থানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আছো তুমি যাও।"

চলে এল। কিন্তু ঘণ্টাথানেকের মধ্যেই গোটা অফিস হাঁ করে তাকিরে রইল অবনীর দিকে। মামুষের পরিবর্তনের সঙ্গে যে তার হাতের লেখাও পরিবর্তন হয়, এমন বিচিত্র ব্যাপার কেউ দেখে নি। ব্যাপার কি ?

নটার হাটের মাহুষের চোথে তথনও কিছুই ধরা পড়েনি।

কিন্ত একদিন ধরা পড়ল, চোথে-না-পড়ার ভিতর দিরে। **অবনীর** যাওয়া-আসার পথে, দোকানী আর পড়নী, সবাই ওকে একবার তাকিয়ে দেখত। এইজন্ত দেখত যে, পাড়ার সবচেয়ে স্থলর ছেলেটা যাচছে।

একদিন কেউ ফিরেও দেখল না, কারণ তারা চিনতেও পারেনি যে, অবনী যাচ্ছে। কেননা, নটীর হাটের কড়ি মিস্তিরির মত, ছোট ছোট চুলের মাঝথানে সি'থিকাটা অবনীকে চেনাই হুছর। ওর ডেলি-প্যাসেঞ্চার বন্ধরা, নটার হাটের মাসুবেরা স্বাই অবাক হল, হাসল, তৃ:থিত হল। কেউ বলল, "এ আবার কেমন ফ্যাশান হে।" কেউ বলল, "অমন স্থল্য চুলগুলি! এ কি বিচ্ছিরি, ছি ছি ·····"

অবনী হাসে। আমি দেখি, হাসির মধ্যে ওর সেই বিজ্ঞপই আরও তীব্র হয়ে উঠছে। কিন্তু তার মুখটা যাচ্ছে বদলে, আর হাসিটা অবিকল নটীর হাটের তেজারতী কারবারী নফর কুণ্ডুর মত ছুঁচলো আর কুৎসিত হয়ে উঠল।

এর সঙ্গে সঙ্গেই এল একটু শীর্ণতা, গোমড়া মুখ আর অন্ধ-ক্ষিয়ে বুড়ো-মাষ্টারের মত নীরবভা। চোথে ছানি পড়েনি নিশ্চয়ই। কিন্তু চোথের মণি ছটিও কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। ধবধবে রংটা গেল কালো হয়ে। শেষে প্যাণ্টশার্টগুলির রং-এর ক্রচিই শুধু গেল না, শরীরের তুলনায় বড় চলচলে হল।

ঠিক সেই ছটি হাতের লেখার মত। প্রায় চাঁদের সঙ্গে জোনাকির মত তফাত। ছ মাসের মধ্যে ওকে দেখাতে লাগল যেন পদারহীন বয়স্ক উকিলের মত।

আমি ভাবি, এ ভয়ংকর প্রতিশোধটা নিচ্ছে কেন প্রকৃতি, কিদের জন্তে।

নটীর হাটের ফিস্ফাস্ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। মন্দিরে, বৈঠকথানায়, ক্লাব-ঘরে আর রকের সান্ধ্য আসরগুলির সব মাথা টনটন করে উঠল ব্যথায়। বাঁড়ুজ্যেদের সেজ্র শরিকের ঘরের ভিতরে ঘটছেটা কী ? হিং-টিং ছট-এর মত উদ্ধারের আশায় ঘোল খেতে লাগল স্বাই।

ছোট ছোট ছেলেপিলের। অবনীর পিছনে লাগল একটু-একটু করে। কেননা, তারা জানে 'অবৃদা' গাগল হ'য়ে গেছে। আর পাগল হলেই সে আর মামুষ থাকে না, তথন তাকে ঢিল মারতে হয়, কাদা ছুঁড়তে হয়, পিছনে লাগতে হয়। পথে পড়ে ফণীক্র ঘটকের বাড়ি। তার রূপসা সাত মেয়ে রাস্তার ধারে জানালায় দাঁড়িয়ে হেসে ময়ে। কেননা, অবনীটা যদি পাগলাই হল, তবে তাদের সাতবোনের থপ্পরে পড়তে বাধা ছিল কোথায় ?

এসব শুধু উপরে-উপরে। ভিতরে ভিতরেও অবনীর নতুন পরিবর্তন দেখা গেল। অফিসের লেখার ভূল বেরিয়ে পড়ে রোজই। দেখানে ওকে করুণা করল সাহেব।

বাড়িতে ত কারাকাটির দাখিল। বাবা মরতে লাগলেন শুমরে শুমরে। মা চেয়ে থাকেন জলভরা চোখে। ভাইবোনেরা ভীত, বিশ্বিত। ছ মাস বাদে, মাইনে পেরে অবনী বাড়িতে টাকা কমিরে দিক অর্থেক।

मा वनातन, "व की, वक कम !"

ও বলল মোটা ঘড়ঘড়ে গলায়, "ওর চেয়ে বেশি দেওয়া **আমার পক্ষে** সম্ভব নয়। আমার একটা ভবিয়ত দেখতে হবে ত।"

মারের প্রাণটা ধক্ করে উঠল। ও মা! বলে কী। বললেন, "কী বলছিদ ড়ই অবন ?"

অবনী হাদল, "ঠিকই বলছি। আর তা ছাড়া খাওয়ার অত বাছাবাছি কিসের ? শুধু ডাল-ভাত করতে পার না ?"

মারের মনে হল, তিনি জ্ঞান হারাবেন, পড়ে যাবেন ধুলোর। এটা কে ? বাড়ির কারুর থাওয়াপরার তুঃথ যে সহু করতে পারে না, সেই ছেলে এই ?

তারপর দেখা গেল, অবনীকে ভাত দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারেন না।
মুখে নয়, অস্তরে বললেন, শুধু ভাতগুলি অমন রাক্ষসের মত খায় কী
করে ছেলেটা। মনে মনে বলতে হল মাকে, কী বিশ্রী খাওয়া!

এখন অবনী সর্বের তেল মাথে মাথায় থাবলা থাবলা, ঘসর ঘসর দাঁত মাজে ছাই দিয়ে।

একদিন ঠাকুরদালানের উঠানে এক তাল গোবর দেখে দাঁড়িরে পড়ল অবনী। গোবর এরকম বহুদিন চোথে পড়েছে, কিন্তু ফিরেও দেখেনি। হঠাৎ ছোট বোনকে ডাকল কেমন একটা গোঁয়ারের মত করে। বলল, থেতে পারিস, আর গোবরটুকু কুড়িয়ে দেয়ালে চাপটি মেরে রাখতে পারিসনে। রোজ বাজ অত ঘুঁটের পয়সা আসে কোখেকে।"

বিষয়টা সামান্ত, কিন্তু কত যে অসামান্ত সেইটি ভেবে, আড়ালে বসে আঁচলে মুখ চেপে কেঁদে উঠলেন ওর মা।

অনেকদিন পর সাহস সঞ্চয় করে একদিন মা বলে ফেললেন, "অবন, ললনাকে তুই বিয়ে করে আন।"

মায়ের দিকে তাকিয়ে ওর এখনকার স্বভাব-কুৎসিত হাসি উঠল ফুটে। বলল, "দোকানের পুতুল নাকি সে ?"

আরও কয়েক মাস বাদে দেখা গেল, অবনীর ডান কাঁখটা যাচেছ উচিয়ে। একটু একটু করে বেশ থানিকটা উচু হয়ে শরীরটা গেল বেঁকে। তারপরে বাঁ পা খোঁড়াতে লাগল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোমর বেঁকে হাঁটু ভেঙে কেমন একটা বিশ্রী হাঁচকা দিরে হাঁটতে আরম্ভ করল ও। আমি আমার খুলখুলি থেকে দেখলাম, অবনীর চলার ভলিতেও একটা ভরত্বর বিজ্ঞাপ ফেটে পড়ছে। ঠিক একটা কুদ্ধ ক্ষিপ্ত মান্ত্ব একজনকে ভেংচালে বেমন হয়, নেইরকম।

রাস্তার ছধারে দাঁড়িরে রোজ দেখল ওকে নটার হাটের মায়বেরা। আর সে স্বাইকে যেন ভেংচাতে লাগল এই কদর্য ভঙ্গিতে। চলার তালে তালে ওর বুকের থেকে একটি শব্দ এসে বাজল আমার কানে, "এই, এই ত ছাথ চেরে, এই আমি।"

ঘরে বাইরে স্বাইকে জানিরে দিল, "আপনি আপনি ওর হাত পা এমনি বেঁকে যাচেছ, নার্ভগুলি যাচেছ মরে, হাত আর পা যাচেছ শুকিরে।"

ঘরে বলল, বাইরের ডাক্তার দেখছে। বাইরে বলল, দেখছে ঘরের ডাক্তার।

আর মধ্যরাত্তে আয়নার সামনে ঠিক সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তেমনি কুৎসিত হেসে বলল, "চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক ভান করেছি। আসল রূপটা ফুটেছে আমার এতদিনে।"

আমি আমার চিলেকোঠাথানিতে বদে ভাবছিলাম, মানুষের মনের চিলেকোঠার কতগুলি ঘুলঘুলি আছে।

কিন্তু সামনের রান্ডায় অনেক লোক ওর পিছনে লাগল। অকারণ ডেকে ডেকে নানান কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে। কেউ ঠাটা করে, করুণা করে কেউ। ছোঁয়াচে রোগের ভয়ও আছে অনেকের।

ওদের বাড়ি থেকে পশ্চিমে, ছোমিওপ্যাথি ডাক্তার গোকুল মিন্তিরের বাড়ির কাছে এসে, দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল রোজ। আগে যেত গোকুল ডাক্তারের বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে।

এতদিন আমার ঘুলঘূলি থেকে যেটা দেখেও দেখিনি, তা হল ছটি চোখ। লক্ষ্য করে দেখলাম, অবনীর যাওয়া-আসার সময়টিতেই ঠিক নিবাক নিশ্চল পটের মত সেই চোখ ছটি গোকুল ডাক্ডারের জানালার গরাদ খেকে তাকিয়ে থাকে অপলক। সেই চোখে যত মুগ্ধতা, তত বিশ্বয়, তত করুলা।

চোথ ছটি গোকুল ডাক্তারের মেয়ে পাকলের। মনে পড়ল, পাকলের চোথছটি এমনি পটে আঁকা ছবিটির মত তিন বছর ধরে তাকিয়ে আছে। কারও চোথে পড়ে না। অবনীরও পড়েনি।

পারুলের রূপ বলতে কিছু নেই। কালো রং, সাদাসিধে মুখ। আটপৌরে শাড়িতে কুড়ি বছরের একটি নির্জন নদীর জোয়ার আপন উলাসে টলো- মলো। অতি সাধারণ চোথ ছটিতে অতল গভীরতা। চ্লগুলি বাঁথে রোজ আঁট থোঁপা করে। পারুলকে চোথে পড়তে চার না।

আমার মত অবনীটাও কানা ছিল এতদিন। এতদিন ও উত্তরে বেঁকেছে। এখন দক্ষিণে বেঁকতে গিরে সহসা একদিন চোখ পড়ে গেল পাক্ললের চোখে।

পারুলের মুগ্ধ বিশ্বিত করণ চোথ ছটিতে কীছিল, কে জানে। অবনীর উচিয়ে ওঠা কাঁধটা হঠাৎ একটু নেমে গেল যেন।

তেমনি লেংচে থানিকটা এগিয়ে আবার ওর কাঁধটা উচু হল।

পর্নাদন মনে ছিল না। কিন্তু চোথাচোথি হতেই, অবনীর কাঁধ আর বা গাটা সহসা বেন নাড়া থেরে-সোজা হরে উঠল।

আমিও নাড়া খেরে গেলাম আমার এই অদৃশ্র চিলেকোঠার মধ্যে। এ যেন কেমন এক শক-ট্রিটমেন্ট শুরু হরে গেল অবনীর।

কিন্তু পরমূহুর্তেই ও আবার লেংচে বেঁকে চলল উত্তরে। দূর থেকে একবার আড়চোখে ফিরে দেখল।

অথচ পর্বিনই আবার তেমনি নাড়া থেয়ে সোজা হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা গেল অবনীর। মুখে বিহাৎ-চকিতে দেখা দিয়ে গেল সেই কোমল মিষ্টি ভাবখানি। কিন্তু স্বটুকুই বিহাৎ-চমকের মতই। রোজই প্রায় চলল এরকম।

আর আমি দেখলাম পারুলের মুগ্ধ চোখছটিতে এক বিচিত্র আবেণের সঞ্চার। জানালায় আসার সময়টা গেল ওর আরও বেড়ে। যেন এই নটার হাটের মত, নটার হাটের আকাশের মত—চিরদিন সে জানালায় বসে পারুতে চায়, থাকবে। ছিলও তাই, বারো বছর বয়স থেকে, উমার তপস্থার মত।

আমি দেখলাম পরম কোতৃহলে, অবনীর কাঁধটা কেমন সমান হয়ে আসছে, পাটা খুব ধীরে ধীরে, একটু একটু করে সোজা হয়ে উঠছে। ভারপরে কেশে-বেশেও যেন একটি অস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিল। হাসিটা ফিরে পেতে লাগল আগের মাধুর্য।

সেটাও সকলের চোথে পড়ল, ঘরে ও বাইরে। কিন্তু রহস্তটা ধর। পড়ল না কারুর কাছে।

তারপর একদিন ফেরার পথে, সন্মাবেলা অবনী দাঁড়িয়ে পড়ল পারুলের স্থানালাটার কাছে। একবার পারুলের দিকে তাকিরে হঠাৎ একটু সলজ্জ- ভাবেই মাধা নত করল সে। ওর পুরণো কণ্ঠখরে জিজেন করল, "গোকুলকাকা ভাল আছেন ?"

পারুলের মনে হল, ওর নির্জন নদীটা হঠাৎ বানে একুনি প্লাবিত হরে যাবে। কোনোরকমে বলল, "ঠা।"

हत्न (भन व्यवमी।

পরদিন আবার দাঁড়াল। বলল, "গঙ্গার ধারে শিবের ঘাটে আসবে ?"

পারুলের বুকের মধ্যে কাঁপছিল থর্থর করে। বলল, "বাব। আপনি বান।"

প্রায় আগেরই মত হেঁটে অবনী নির্জন শিবের ঘাটে এল। সন্ধ্যা তখনও উৎরোয়নি। নটীর হাটের পশ্চিমাকাশে লাল রং লেগে আছে তখনও।

অবনী ভাবতে চেষ্টা করল এটা কোন্ ঋতু, কী মাদ। বাতাদে ঈষৎ শীতের আভাদ আছে।

পারুল এল। দাঁড়াল একটু দূরে। নিজ'ন নদীটি সক্ষমের বাঁকে এনে থমকে গেছে যেন।

व्यवनो वनन "धम।"

পারুল কাছে এল। এসে, তাকিয়ে আবার চোখ নামাল। তুলনেই খানিকক্ল চুপচাপ।

व्यवनो वनन, "अमन करत्र (त्रांक की एनथ भाकन।"

বলতে গিন্নেও পারুল প্রথমে জবাব দিতে পারল না। কয়েকবার জিজ্ঞাসার পর বলল, "বুঝতে পারেন না ?"

পারুলের দিকে তাকিরে চুপ করে রইল অবনী। তারপর বলল শীরি। কিন্তুকেন পারুল ?"

্পাক্ষল তাকাল ওর দেই মুগ্ধ চোথ তুলে।

व्यावात्र इकत्नहे हुनहान ।

খানিকক্ষণ পর পারুল বলল, "আপনার অহুথ একেবারে সেরে গেছে ?"

সেইটাই ভর করছিল আজ অবনীর। সত্যি, সেরেছে ত ? ওর রোগ পঙ্গুতা, ভীরুতা, নীচতা। গলার কাছে বড় শক্ত লাগছিল কিছু। পারুলের হাত ধরে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, "বুঝতে পারছিনে পারুল।"

किन शक्ताव कार्थ (कान मः मंत्र (नहे।

নিজ'ন ঘাট। অন্ধকার ঘনিরে আসছে আরো। পারুল নিজেই ওর মুখখানি বাড়িরে নিয়ে এল অবনীর দিকে। ্রান্ত্র অন্তর্গা বেন শেষবারের মত বেড়ে উঠল। সুধ বিকৃত্ত করে, টোখ কুঁচকে সে তাকাল পারুলের চোখের দিকে, ঠোটের দিকে।

পরমূহতেই তার মুখ চোখ দ্বিগ্ধ হ'রে উঠল। জল এল বোধ হয় চোখে। আকঠ-পিপাদার পারুলের ঠোটের ওপর নেমে এল সে চাতকের মত। বলল, 'হ্যা, দেরেই তো উঠেছি পারুল।'

চোথ ফিরিয়ে নিরাম খুলঘূলি থেকে। অবাক হয়ে ভাবলাম, বরের কোণে পড়ে থাকা ওব্ধ-লতার এমনি গুণ নাকি! গুধু ছটি চোথের ভারার অক্রথও সেরে যার এই মানুষের সংসারে।

নটীর হাটের মাথাব্যথা আবার একবার নতুন করে উঠল কয়েকদিন। কেউ বলল, "ভূতে ধরেছিল।" কেউ বলল, "না, এরকম একটা রোগ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। সেবারে আমার দিদির…"

"মুঞ্! থোঁজ নিয়ে দেখ, নির্ঘাত কোন তালে ছিল। ফেরেব্রাজ্ব নয়ন সাধুথা জালিয়াতির দায়ে একবার বোবা আর কালা হয়ে গেছল, মনে আছে ?"

বাস্থ পুরুতের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বললে গদাই, "ওসব শালা কিছু নয়, সেরেফ ভি-ডি বাবা। গদাশালার চোথ ফাঁকি দিতে পারবে না, ওসব শালা অনেক, শালা…"

তা বটে। গদা একসময়ে হামা দিয়েও চলেছে। এর উপরে আর কথাই নেই। ঘটনার আগের দিনের রাত্তি এটা।

বৃষ্টিটা হবে কিনা, ঠিক বোঝা বাচ্ছে না। তবে আকাশ আর আব-হাওরাটা বেন সব দিক দিরেই তৈরি আছে। ক্রকণক্ষের অরকার, মেক্সে ঘন ঘটা, ভেজা ভেজা ভারি পূবে বাতাস, বাহুকোণ থেকে আকাশের বছদ্র পর্যন্ত বিছ্যতের হানাহানি, গুড়ুগুড়ু গর্জন, সব আছে। না বর্বেও রাভটা বেন পুরোপুরি বর্ষার।

হাটের দিন নয়। বাজারের চালাগুলিতে ইভিমধ্যেই বেচাকেনার পাট চুকিয়ে, বাভি নেভাবার পালা শুরু হয়ে গেছে। আরো একটু সমর হয়তো চলত হিসেব-নিকেশ, বাভি অলভ। কিন্তু আকাশে বড় ঘটা। বর্বাকে দ্বরান্থিত করতে বোধহর ওইটুকুই মান্থবের হাভ আছে। মাথা মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে একটা মেথ-মেহুর অন্তভ্তি নিয়ে শুরে পড়া।

চালাঘরগুলির পূবে ইছানতীর জলও দেখা বার না। অন্ধকারে মেশামিশি করে আছে। কেবল চিকুর ঝিলিক বধন তারো বুকে বসছে কেটে কেটে, তথন টের পাওয়া বার, স্রোত পাক থাছে ওথানে। জোয়ার না ভাঁটা, ঠাহর হর না, শক্ষ শোনা বাছে শুধু, ছল্ ছল্ছলাং! তারো যেন বৃষ্টিরই

বাতাদের ঝাপটা থেরেও পুরুষ জোনাকিওলি মিটমিটি বাভির কুলে বেড়াচ্ছে নিচের মেরে জোনাকিদের। উচ্চকিত হচ্ছে ঝিঁকিব ভাক। সেটা মাহুৰকে শোনাবার জন্তে নয়। বে-বাসনায় জোনাকি জলে ওঠে, সেই বাসনার উন্মাদনার পুরুষ ঝিঁঝিঁটা টেচিয়ে টেচিয়ে বীরক্ষের কাদ পাতছে মেরেটার জন্তে।

আনকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমে। আর এই অন্ধকারে, মেঘণা রাতে, জলো বাতাসে তলাটের কুকুরগুলি পরস্পরের মধ্যে পাড়া ও আঁতাকুড় ভাগা-ভাগির সমস্ত চুক্তি, সন্ধি ও বন্ধুত্ব ভূলে গেছে। তারা লড়ছে, রক্তারক্তি করছে। অভু-করেণীগুলির রক্ত ছাড়া পেরেছে এই বর্ষার মরস্থমে। এখন আরক্তরানো চুক্তি হন্ধি ওরা মানবে না। া নারকেল গাছের ভিড় বেশি চারদিকে। বাভালে ভাদেরই ্শোলানি আর ডাক বেশি।

বাজারটাকে হ'ভাগ করে, পাকা রান্তা চলে গেছে অনেক খুরে, ইছামতীর গা বেঁষে বেঁষে। শেষ হয়েছে গিরে ইছামতীরই ভটে।

আপ আর ডাউনের শেষ হুটো মোটর বাস্ই চলে গেছে কিছুক্রণ আগে। একটা কলকাভার গেছে, আর একটা কলকাভা থেকে গেছে ইছামতীর কুলে।

শেষ বাস হটো দেখে গুরা ছক্তনেই নদী-কিনারের হোটেলে খেরে গ্রেসছে চুক্তি অমুযায়ী। দেড়ো-বালাইগুা বটা আর ব্যালাইগুা ফ্লা। নামগুলি একটু অন্ত । বিদেশী নয়। নিতাস্তই দেশী নাম, আর এ অঞ্লেরই কালো কালো ছটি পুরুষ। নাম বটা আর ফ্লা। বাকিগুলি বিশেষণ, ছক্তনের খ্যাতির ও খাতিরের বাহন। হোটেলের চুক্তিটা আর কিছু নয়, শেষ যা থাকে, ওদেরই। অত্যন্ত দারিত্বপূর্ণ চুক্তি। যে-দিন কিছু থাকে না প্রার, সে-দিন ওদেরো ফাকা।

খাওয়ার শেষে লাঠি ঠুকে ঠুকে ছ'ব্দনে রাস্তাটা পার হয়।

বটা একটু লম্বা, ঘাড় অবধি সোজা থাড়া আর শক্ত, মাথাটা নোরানো। এলোমেলো, থাপছাড়া দাড়ি তার মুখে। স্থলা চওড়া, পেটা পেটা শরীর, একটু বেঁটে।

স্থলা এসেছে ইছামতীর ওপার থেকে। বটা এপারের। ত্'জনে আছে এই বাজারের তলাটে অনেকদিন, অনেক বছর ধরে। কত বছর, সেটা ওরা জানে না, কারণ ওরা হিদাব রাথতে পারে না। দশ বছর হতে পারে, বিশ বছরও হতে পারে। নিজেদের বয়স ওরা জানে না, জিমিশ হতে পারে, চলিশ-পঞ্চাশও হতে পারে। দেখলে কিছুই প্রায় সভ্যমান করা বায় না।

কলকাতার বাস যায় এথান দিয়ে, আর বাজারটা আছে। এইটি ছজনের একমাত্র আকর্বণ।

কে একটা বাস-বাত্রী দেশী সাহেব, অনেককাল আগে, জুলাকে বলেছিল, ভূম ব্লাইগু আছে !

ত্বলা বলেছিল, ব্যালাইও্? সেটা কি বাবু? ক্লাইও, ক্লাইও! আদা। স্থলার ক্লোম খোলা, ধবা-ববা ছটি তারা, কিন্তু জন্মত্বী নাহেৰ তাকে জন্ম বলে প্রথমে বেন বিশ্বাস করতে পারে নি।

স্থলা সাহেবের মাথার উপর অন্ধ চোথ রেখে বলেছিল, হাঁা, আমি কানা, ভিখ-মাগা কানা।

সাহেব ভিক্তে দিয়েছিল। আর তুলা চিৎকার করে বলেছিল বটাকে, জাইনলি রে বটা, অন্ধণ্ড না কানাও না, আমি ব্যালাইণ্ড। তুইও ব্যালাইণ্ড।

বাঞ্চারের স্বাইকে ডেকে ডেকে বলেছিল, আপনেরা সকলে শুইনে রাখেন গো ব্যাপারী মোহাজনরা, আমরা ব্যালাইগু।

পরে দেটা ডাকাডাকি, হাসাহাসিতে 'ব্যালাইগুা'র দাঁড়িয়েছে।

বটার চোধে মনি নেই, পচা মাছের পটকার মত ছটো ভাালা বুলে আছে। সেও জন্মার।

ছইই জন্মান্ধ, ছজনেই ভিক্ষে করে। বটা গান গেয়ে আর স্থা স্থর করে কথা বলে ভিক্ষে করে।

লাঠি ঠুকে ঠুকে পার হর ছ'জনে রাস্তাটা। ওপারে গিয়ে আরো খানিকটা দক্ষিণে বার। বাজারের চৌহদ্দি পেরিয়ে—যেখানে পাটের খালি গুদাম-বর-গুলি রাস্তার ছ'পাশে এক রাশ অন্ধকার গিলে গুহার মতো দাঁড়িরে আছে। পাট এখন চাব হচ্ছে মাঠে। পাইকাররা টাকা নিয়ে ঘূরছে চাবীদের কাছে। গুদাম ঘরগুলি এখন হা-হা করছে, পড়ে আছে বে-ওয়ারিশ। অধিকার আছে গুধু বুড়ি রোগা গরুর, কুকুরের আর ব্যালাইগুাদের।

স্থলা বলে, কোন্টায় যাবি। বড়টায় না ছোটটায় ?
বটা জবাব দিল, বড়টায়। বিষ্টি হলি, জল পড়ে ছোটটায়।
বড়টায়ও পড়ে।
কিন্তুন্ জায়গা বে 1.\*
বটা নাক কোঁচকাল, উ, শেয়াল যায় ডাইনা দিয়া।
স্থলা বলল, হ'!

স্থলা ছ'-বলার আগেই কুকুর ডেকে উঠল সামনে। তারণর ঝোশঝাড় মাড়িয়ে একটা ছুটোছুটির শব্দ। মদা শেরালগুলিকে এই মরস্থনে একদম বিখাদ করা যার না, কুকুরগুলিকে তো নরই! শেয়াল-কুকুরের জার জন্মাবে এক গাদা।

চারিদিক থেকেই কুকুর ডাকতে লাগল। সামনে, পিছনে, কাছে ও দুরে। তিনটে ওলাম বর পার হয় ওরা। প্রতিটি উচু-নিচু, পথের প্রতিটি পাছ, ঝোপঝাড় প্রায় করের মতো চেনা ও মাপজাক করা আছে। चुना रनन, विष्टि मारेम्टर मन नग्र।

বটা জ্বাব দিল, দেরি আছে। লোনা বাতালে এখনো উড়ুরে নেছে। বাতাসটা জ্ব-জ্ব।

স্থলা বলে, হাঁকডাকও তো খুব।

শ্যাগের?

ইয়া। আবার বিজ্ঞাল নাকি চমকার।

हैं, मान्दि क्या, विकाल व्यक्ता । दिस्स क्रेट्स व्यक्ता ?

কি কানি! মান্বে ছাথে? বোধান, মন যে রকোম চমকার, সেই রকোমই হবি।

বটা হাসে, বলে, মনের মতন চমকার ?

स्नाও शास्त । शिः शिः शिः !— स्यापात परन, नविष्कृत नािक त्र स्थारि ? हो।, सान्दर स्थारि । नान, नश्यक, नोन, भानाः

আর কালা ? কালাটা কেমন ?

আন্ধারের মতন।

जाकांत्र ?

हैंगा, मान्द्य क्या

लाक्क वरन, अक्कांत्रहें। कारना। अत्रा कारना हिस्स सा, भाषा हिस्स सा। नान हिस्स सा, भोन हिस्स सा।

স্থলা বলে, পর্সা নাকি নাল আর শাদা।

বটা বলে, ভ'ইকলে মালুম দেয়, কোনটা নাল আর শাদা। নালটার প্রভাষের মতন। শাদাটার গন্ধ নাই।

ছ'। হাত দিলিও ট্যার পাওয়া যায়।

তা তো যায়ই।

গস্তব্যে এসে দাঁড়ার ছজনে। স্থা বলে, এই ছাথো শালারা এইলে জুইটেছে। ছট্, ছট্!

গোটা ক্ষেক কুকুর, বেউ বেউ ক্রছে না কিন্তু গারে পড়াপড়ি, দাপাদাপি ক্রে গর্গর্ করছে। তাড়া থেয়ে দৌড়ে পালাল।

**ওরা ছলনে, গা**ঠি ঠুকে ঠুকে একটা কোণ-বরাবর চলে যায়। সেধানে শাতা চাটাইয়ের ওপর গুয়ে পড়ে হু'লনেই।

नाः ।

আর একজন কাশে। তারপর ছজনেই তলপেটের কাছে হাত নিরে বার।
ধরত শেষে অবশিষ্ট পরসা টিপে টিপে কেখে।

কোন্ গুলামঘরের চালের টিনের জোড় খুলে গেছে। বাতাসে টিনটা যা থেরে থেরে মেঘ ডাকার সঙ্গে তাল রাখছে মাঝে মাঝে। বটা ডাকল, স্থলা ব্যালাইগুা।

हैं।

রাইত-ব্যালাইতা ডাকে না যে ?

তাই ভাৰতেছি।

স্থলার কথা শেষ হবার আগেই পাখিটা ডেকে উঠল, পিক্ পিক্ পিকু পিকু!

विं। वर्ग डिर्फ्न, ७३, ७३, ७१क ह्विड्ड्र इंडिंड-कानीं।।

কোথায় একটা কাঠের ক্রেমের কানাচে বাসা বেঁধেছে পাখি। ওরা বথন আসে, হ'চারটে কথা বলে, তথন পাখিটা ডেকে ওঠে। ভরে ডেকে ওঠে শিসু দিয়ে, পিক পিক পিকু পিকু। সাবধান। মান্তব এসেছে।

সুলা বলে, বড় তাজ্জব, না ?

কেন ?

मित्न नांकि (महेथा भाष, बाहेर वानाहेखा।

ছাঁ মানবে কয়। তাই ভরায়।

কেন ?

মান্বেরে নাকি ভরার, মান্বে কর। কুন্তারে ভরার না, পকরে ভরার না, মান্বেরে ভরার। ভিন্ন নাকি পাড়ছে, বাচচা কুইটবে, ভাই ভরার।

আবার ডেকে উঠল পাথিটা।

স্থলা বলে, ডিম সামলায়। কিন্তুস্ ছাথে কেমন কইরে ?

व्यान्तिक नामनात्र। मित्नत्र द्वना (महेश्वर्ण भात्र।

জত্মে-কানা লয়।

হ'। চইথ আছে, রং চেনে, উইড়তে পারে।

একটু চুপচাপ। পাথিটা প্রতিদিনের অভ্যাদের মতো নির্ভর হর, শাস্ত হয়। চুপ করে থাকে। বৃষ্টি আদে নি, ঘটা আরো ঘোর হয়েছে ভব্ জোড়-খোলা টিনটা শক্ষ করছে তেমনি।

মুলা বলে, পাথি কোনোদিন দেখি নাই।

আর্থাৎ স্পর্শ করে নি কোনোদিন। বটা বলে, মান্যে ভাথে, কর, ছইটা নাকি পা, আর ছইখান পাখা। পাথা কেমন ?

কি জানি! খুব নাকি লরম জীব। লদীর ওপার নাকি বার উইড়ে উইড়ে, আবার এইসে পড়ে।

হাা, মান্বে তো কয়।

ডিম ফুইটে নাকি বাচ্চা বারোয় ?

मान्दर क्य ।

मान्द्यत अधू ताळा ह्य। त्कमन कहेत्त हम ?

স্থলা চুপ করে থাকে। গুলামের গুহার চুকে-পড়া বাতাস বেরুবার জন্ম ছটফট করে। তার ব্যামণি চুটি স্থির হয়ে থাকে এক জায়গার।

বটার পটকার মতো ড্যালা ছটি কাঁপে তির্তির করে।

ত্বলা হঠাৎ বলে, মান্ষে কয় না।

তারপর ওদের অন্ধ চোথে ঘুম নামে। ঘটনার আগের দিন খুমোর জ্বনে।

ইতিহাসের আগে, আদিন যুগের গুহা-মানবের মতো নিতান্ত গোষ্টিবদ্ধ ছটি জীব। শব্দ দিয়ে যারা রূপকে দেখতে চেয়েছে, স্পর্শ করে রঙকে চিনতে চেয়েছে। কীট আর পতকের চেয়েও বেন অসহায়। কুধার মতো প্রাকৃতিক বোধ আর অহুথের অহুভূতি ছাড়া, মাহুষ হিসেবে আর কোনো দরকার নেই তাদের।

কোনো হিংস্রতা নেই, ইতিহাসের আলোক তাদের অজ্ঞানতার অক্ককারে বাতি জালে নি।

কারণ, পৃথিবীতে তারা এসেছে, পৃথিবীর কিছুই তারা দেখে নি। মান্থবের মধ্যে বাস করেও কিছু দেখে নি তারা মান্থবের।

তবু ইতিহাস তাদের অন্ধ বুকে এসে মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে গেছে। পাৰি রঙ-মান্তবের বিষয় তারা ভাবতে চেয়েছে।

কিন্ত ইতিহাসের অক্তরিম বোধগুলি অচেনা থেকে গেছে তাদের।
রাজ্যজন্ম, ভোগ, দখল, দাবি, ক্ষমতা, অধিকার আর হিংসা তাদের ইতিহাসের
দাগের বাইরে রেখে দিরেছে। ইতিহাস কোনোদিন তাদের সেই টুটিটা
বুলে দের নি, বেখান থেকে সে চিৎকার করে উঠবে, আমার! এটা

আমার, ওটা আমার, আমি চাই। তাই দেড়ো-বাালাইপ্তা বটা আর ছুলা ব্যালাইপ্তা অনৈতিহাসিক আদিম ভীক অসহার অন্ধকারে পড়ে আছে।

তব্ ইতিহাস সেখানেও ছায়া কেলে গেছে মাঝে মাঝে। বেমন, কুকুরের সঙ্গে ওরা শোয় নি, নিজেদের আন্তানা থেকে তাড়িরে দিয়েছে। ভয় হয়, কেউ ওদের ভিক্রের কড়ি মেরে কেড়ে নেবে কি না। ধাবার নিয়ে ওদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে।—কিছ সে ঝগড়া ওদের বেশিক্ষণ টেকেনি। যুগযুগান্ত ধরে পাশাপাশি ছটি রাজ্যের হত্যা ও বিদ্বেরের মতো ঐতিহাসিক হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি ওদের, কায়ণ, পয়দিন ওয়া আবার থেতে পেয়েছে, কায়র ভাগে কম পড়ে নি। তথন ওয়া আবার একত্র হয়েছে, কেননা, ছজনের অন্ধ-সমাজে আর কেউ নেই। সাধারণ মায়ুবের মতো সাধারণভাবে ভালোবাসাবাসি করেছে। বলাবলি করেছে, ভাত নাকি শাদা।

হাঁা, মান্বে কয়। ওইটা শাদার গন্ধ।
ছধ নাকি শাদা।
মান্বে কয়। ছধেরো গন্ধ শাদা।
আমি ছধ খেইছি, তিন বার।
আমি একবার।
মায়ের ছধ নাকি শাদা 
শান্বে কয়। আমার মনে নাই।
আমারো না।

তারণর ওরা চুপ হয়ে গেছে। চুপ হয়ে, অনেক দুর পিছিয়ে গেছে
অন্ধকারে অন্ধকারে। করনা করার চেষ্টা করেছে, একটা মা-কে। একটি
মা, নিশ্চয় সে ওদেরই মতো ছিল। একটা মাথা, ছটো ছাত, ছটো পা।
আর মাসুষের মতো চোখ, যা দিয়ে দেখা যায়। কিন্ত হধ? হধ কোথায়
ছিল? বুকে নাকি থাকত। বুকে? বুকের কোথায়।

বেন মা ঘুমোর অংথারে আর তার পাশে দিশেহারা দভোজাত ছেলে বিশ্বমর হাতড়ে ফেরে, হুধ, হুধ কোথার।

দেড়ো-ব্যালাইণ্ডা বটা চিৎকার করে গান ধরে দিয়েছে, যে গান গেরে সে ডিক্ষে করে:

> হে ভগমান! ভগমা—ন! অন্ধলনে কর কর তাণ।

স্থলা ব্যালাইণ্ডা ঘাড নেড়ে বলেছে, হাঁা মা দেখি নাই বাবা, বাবা দেখি নাই বাবা, হেই মা-বাবা…

তারপর অদ্ধন্ধ বোচাবার জন্তেই বেন ওরা, গারে গা-ঠেকিরে ওরে থেকেছে। তথন বোধহর ওধু মহাকালই চোথ মেলে তাঞ্চিরেছিল, বে ওলের আয়ুকালের শেষ দিগন্তে দেখছিল ত্রাণের নিঃশন্ধ দিনটাকে।

ওরা হজনে ঘ্মিরে পড়ল, বৃষ্টিটা তখনো এল না। পূবে ভারি বাতাল আরো ভারি হরে উঠল। শুধু বিহুৎ-হানাহানি, মেঘ-ডাকাডকি এল কমে। প্রকৃতি যেন এবার চুপি চুপি কিছু সারবার তালে আছে। কারণ রাত্রিটা অন্ধ। রাত পোহালে দেখা গেল বৃষ্টি হয় নি। কিন্তু মেঘ কাটে নি।

স্থলা স্থার বটা শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল, কলকাতার বাস চলে যাছে। এ সময়টা ভিক্ষে পাওয়া যায় না বড় একটা। সেইজন্ম ভোরের দিকে কয়েকটা বাস ওরা রোজই ছেড়ে দেয়।

ञ्चना वरन, द्र्योम अर्फ नाहे।

বটা জবাব দেয়, ম্যাগ আছে আকাশে।

শাঠি ঠুকে ঠুকে, চেনা-পথে বাজারের কাছে আসে হুজনেই।

একটু পরেই দূর থেকে আপ-গাড়ীর শব্দ ভেদে আদে।

স্থলা বলে, স্থলা ব্যালাইগুারে ডাইকতে ডাইকতে আইসতেছে।

বটা বলে, তোর মুগু। ওই শোন দেড়ো-ব্যালাইগুার নাম করতিছে।

অর্থাৎ, গাড়ির এঞ্জিন নাকি ওদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আসে। গুঢ়ার্থ হল, ওদের ভিক্ষে পাওয়ার ভাগ্য নিয়ে একট খুনস্থটি।

তা ছাড়া, এঞ্জিনের শক্টা ওদের কাছে গুধু একটি বান্ত্রিক শক্ষাত্রই নয়। আরো কিছু। রহস্ত ঘেরা এক বিচিত্র আত্মার মতো, বার মধ্যে ওরা অমুভব করেছে ভয়ঙ্করের ভয়, ভরদার বন্ধু। মামুষ যেমন অলোকিকের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিরে সত্যমিথোর নানান থেলা করে, এঞ্জিনের শক্ষ্টার সঙ্গে ওদের তেমনি একটি অলোকিক সম্পর্ক উঠেছে গড়ে। পেট্রল কিংবা ডিজেলের গন্ধের মধ্যে তাকে ওরা আবিদ্ধার করেছে ভয়ন্বর ও মহতের মতো একটা কিছু।

গাড়িটা আসে। পরস্পরের চুক্তি অমুযায়ী হ'জনে দাঁড়িয়ে যায় গাড়িটার ছ-পাশে। বটা আর ফুলা সবে চিৎকার করতে যাবে, এমন সময় সেই শক্ষটা শোনা গেল। ঘটনাটার স্ত্রপাত হল। হ'জনে ওরা দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত হয়ে।

ওরা স্তম্ভিত হল, কিন্তু চা ও খাবারওরালার চিৎকার চলতে লাগল

সমানে। চলতে লাগল খাত্রীর ওঠা-নামা, ছাঁকডাক। কোখাও কোনো বিশ্বর নেই; আর কেউ গুপ্তিত হর নি। বাতাস ঠিক বইছে, আকাশ ঠিক মেখলা আছে। বাজারের স্থিমিত কলরব শোনা বাচ্ছে ঠিক, ঠিক শোনা বাচ্ছে ইছামতীর খেরা-মাঝির হাঁক।

কেবল দেড়ো-ব্যালাইগুার আর স্থলা ব্যালাইগুার ঘবা চোখের মনি স্থির, মাছের পটকা-ড্যালার টুকুস্টুকুস লাফানি।

শুধু মহাকাল দেখল, অন্ধ ও আদিম জগতের একত্র-বাস শুহার নতুন কালের আবির্জাব হল। পদক্ষেপ করছে ইতিহাস।

বটা-স্থলা নর, বাসের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে একটি মেরেমান্থব: হ্র'একখান পরসা দিয়ে যান গো বাবা, জন্মান্ধ বাবা। সোয়ামী-পুত্রুর নেই, দেখবার কেউ নেই, আপনেদের দরা। বলতে বলতে গান ধরে দিল:

ঠাকুর, কতকাল জার রাথবে নজর কেড়ে কবে জনম সাথক হবে, তোমারে হেরে।

স্থলা ঘুরে এদে বটার সামনে দাঁড়াল।

স্থলা ?

छ"।

আর এাটিটা জুইটল ?

ব্যাশাইগুনি।

চইমকে গেছি।

বিজ্ঞলির মতন।

জনান্ধ কর।

मान्द्य (महेथदव।

বটা স্থলার দিকে মুখ ফিরিরে বলল, রাগারাগি করিস্ না ঝ্যানো।
স্থলা বলল, দরদ আইনে না।

বটা প্রায় চাপা-গলায় হাম্লে উঠল, মাগ্, মাগ্ তাড়াতাড়ি স্থলা। বলে সে নিজেই চিৎকার করে উঠল:

> ভগমান! ভগমান! অন্ধজনে কর আণ।

স্থলার ভিক্ষে চাওয়ার রীতি একটু আলাদা। সে গাড়িতে উঠে নানানরকম শব্দ করে। বেড়াল ডাকে, কুকুর ডাকে, কোকিল ডাকে। তারপর বলে, স্থলা ব্যালাইগুরে জান কিছু। লোকে ছাসে, খুশি হয়। বার সামর্থ্য থাকে, সে দের কিছু। কিন্তু আজকে মনোযোগ দিতে পারল না স্থলা।

ওদের হৃত্ধনের চিৎকার শুনে, মেরে-গলাটা ভিমিত হরে এসেছে একটু। বুঝতে পারল, বিনা-ভাগের নিরভুশ রাজ্যে সে প্রবেশ করে নি ।

গাড়িটা চলে বার। স্থলা আর বটা দাঁড়ার পাশাপাশি। টের পার, ভাগিদার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে।

তাই দাঁড়িয়ে ছিল। নাম ওর—কানী কুরচি। এসেছে কলকাতার শহরতলী থেকে। চোথ বলে ওর কিছু নেই, ছটি অস্পষ্ট অন্ধকার গর্জ, চোপ্সানো ছটি চোথের পাতা পিটপিট করে তার ওপর। বয়সের দাগ পড়েছে সারা গারে। সেটা বয়সেরই কিংবা শুধু এই জীবনের দাগ, অনুমান করা যায় না। সে জল্ঞে বয়সটা তার গৌণ। তিরিশ হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে। যৌবনের কোনো চিহ্নু নেই, কিন্তু মেয়েমামুষের চিহ্নুকু আছে সর্বাঙ্গে।—শনস্থাড় চুলে, জন্মান্ধের ছাপমারা মুথে, সেই প্রথম সন্ধিক্ষণের বেড়ে-উঠে থমকে-যাওয়া শরীরে বয়সের বছল রেখায়।

কুরচিও থম্কে আছে, টের পেয়েছে ছজনের দাঁড়িয়ে থাকা। মুথের ওপর তার শন-পাঁভটে চুল পড়েছে উড়ে। মুথে একটু তোবামোদের হাসি।

বলে, ক'জনা হে গ

বটা স্থলাকে জিজ্ঞেদ করছে, মোট ক'জনা অন্ধ আছে।

স্থলা উপ্টোম্থে হাঁটা ধরে লাঠি ঠুকে ঠুকে। বটাও। কুরচি হাসিটুকু বিক্বত করে, মুথ ফিরিয়ে থাকে ওদের লাঠি-ঠোকার শব্দের দিকে। আপন মনে বলে, ঝগড়া করতে চায়। তারপর সেও অন্তদিকে যায় লাঠি ঠুকে ঠুকে।

স্থলা আর বটা গিয়ে বসে একটি চালের আড়তের সামনে গাছতলায়। ভিক্ষে করে। ওইটি ওদের বসার জায়গা।

বটা বলে, আর এাট্টা কানা ছাওয়াল জুইটছিল একবার, মইরে গেছে। স্থলা বলে, এইটাও মরপে।

রাগ করিস না হুলা।

मत्रम आहेरम ना ।

ष्यांश्रान ष्यांश्रानहे श्राहेर्त ।

এकটু চুপচাপ। स्ना वत्न, ভাগিদার।

विषे वाल, मान् कडू कब ना।

ষান্থৰে কিছু না বললে, ওদের বলার হক নেই। এই বাজারের এক মহাজনের থদের আর-এক মহাজন ভাঙিরে নিলে মারামারি হর, পঞ্চারেভের বিচার হয়। কিছু কানী কুরচির ব্যাপারে সকলে নির্বিকার। পৃথিবীর কোথাও কিছু যার-আসে নি।

স্থলা বলে, মেইরেমাস্থ।
দেখি নাই কোনো দিন।
অর্থাৎ স্পর্শ করে নি।
ব্যালাইগুনি।
মান্বে ছাথে।
এরাদের ছাওয়াল হয়।
তথ হয়।

চুপ করে ওরা। আবার গাড়ি আসে। ভিক্লে করে ওরা। বরং কানী কুরচিই আসর জমাতে পারে না! সময় লাগবে।

প্রত্যেকবার গাড়ি আসে, গাড়ি যায়। কানী কুরচি প্রত্যেকবারই খোসামোদ করে হাসে। ব্যালাইগুারা চুপচাপ গাছতলার চলে যায়।

কানী কুরচি বলে আপন মনে, ভাগাতে চার আমারে। কানারে দরা করতে চার না। ছ'দিন কাটল এমনি। বাজারের কেউ কেউ একটু-আধটু বলাবলি করল ওদের ছজনের সামনে, আর একটা কানী এনে জুটেছে।

ছুই কানা এক কানী হল।

মেঘ কাটেনি ছ'দিন। তিন দিনের দিন রাত পোহাতেই প্রবল রৃষ্টি এল। স্থলা আর বটা বেরোয়নি। বসেছিল গুলাম-ঘরটার অন্ধকার কোণে।

টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ বেশি হয়। চুপচাপ বসে সেই শব্দ শুনছে হজনে। মাঝে মাঝে মেথের গর্জন শোনা যায়। মনে হয়, চালের টিনের ওপর কেউ বাঁশ পিটছে থেকে থেকে।

পাথিটা বৈক্ষতে পারে নি। বোধহর ছটি পাথি থাকে। কথনো কথনো সেই রকম মনে হর বটা-মূলার। যেন ছ'জনে কথাবার্তা বলে। এথন একলা জাছে পাথিটা নিশ্য। মেদের গর্জন শুনলে ডেকে ওঠে একবার, পিক।

বটা-স্থলা ছকনেই গুলামের দরকার দিকে মুথ তুলল। শব্দ হল যেন কিলের ?

পাথিটা মহাকালের হরে যেন ভর-চাপা গলার ডেকে উঠল, পিক পিক পিকর্ব্ব পিকর্ব্ব। ব্যালাইপ্রারা, ভাধ কে এসেছে। জলে ভিজে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলন কানী কুরচি, বাবারে বাবা, কী বিষ্টি! সম্পার্টা ধুরে নিরে বাবে গো।

**(本?** 

निं किछिन कर्ना।

কুবচি একটু চমকে উঠল। শব্দ-আদা কোণটার দিকে মুথ করে বলল, কানী কুবচি গো বাবু! হেই বাবা, কারুর ঘরে চুকে পড়িনি তো!

কোনো জবাব নেই। পাখিটা ডানা ঝাপটে আবার ভাকল, পিকর্ব্র, পিকব্ব্ব ! সে এসেছে, সে এসেছে। পিকু পিকু পিক্চ্ পিক্চ্ ! ব্যালাইঙারা, মহাকাল তোদের নতুন পথের মোড়ে এনেছে।

কানী কুবচির চোখেব অশ্বকারে দলেহ ও কৌতৃহলের ঝিকিমিকি। কোণ লক্ষ্য কবে এক পা-হ'পা কবে এগুতে এগুতে বলল, সেই হ'জনা নাকি হে ভাই!

স্থলা আর বটা চজনে নিঃশব্দে নিঃখাদে নিঃখাদে বেন কথা বলে:

वाालांहे आनि ?

ত। কি চায় ?

স্থলা জিজ্ঞেদ করে মুথ ফুটে, কি চাই প

কুরচি এগুতে লাগল।— এ্যাট্টা ডেরা ডাগু। খুঁজছি। স্বাই এদিকটা দেখিয়ে দিলে, বললে, মেলাই থালি গুদোম-ঘব নাকি পড়ে আছে। তা দরজাই খুঁজে পাই না। তা পরে এখেনটায় এসে মনে হল, গুলোম-ঘরের দরজা নেইকো।

মেঘ ডাকল। একটা দমকা বাতাস এক রাশ জল নিয়ে গু<del>দামঘবের</del> অনেকথানি ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

কুরচি কেঁপে উঠে বলে, আ মা গো, জাড লেগে গেল। গান্ধের চামড়া থিক্থিকে কাদার মতো নাগছে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, তোমরা বাপু আমার পবে খুব গোঁদা কবে আছ, না!

कानो क्विं जिनाव (यन त्राहांग-माथ। अख्यान।

ছই ব্যালাইগুাব যেন নিঃশ্বাস আটকে যায় বুকে। কি হল ? কি খেন ঘটে গেল গুলাম-ঘরটার মধ্যে ? মানুষ কি একেই মায়া বলে ? যেন কিসের মায়া ছড়িয়ে পড়ল ঘরটার মধ্যে।

মহাকাল দেখছিল, গুদামন্বরে নয়, একটি মাসুষিক মায়া এতদিনে ব্যালাইগুলের অনুভূতিতে প্রবেশ করেছে। মেরে-গলার সোহাগি স্টেইটেটে স্থার, কেমন বেন করে ওঠে বুকের মধ্যে। চমকে চমকে ওঠে। বিঞ্চলির মতন কি নাকে জানে।

স্থার নিঃখান পড়ে বটার গারে, বটার নিঃখান স্থার গারে। নিঃখানে নিঃখানে নিঃশক্ষে কথা বলে ছ'জনে:

स्टित्रमाञ्च ।

(मधि नाहे कारनामिन।

वागारेशानि।

मान्दर छाट्य ।

বটা বলে মুথ ফুটে, ন গাঁসার কি আর আছে।

স্থলা বলে, হাা, তুমোও বা আমুও তা। হক্ আছে ভোমার ভিকে কইরবার।

কানী কুরচির মুখে হাসি কোটে। পুরুষের ছুতি শোনা-মেরেমান্থবের হাসি। যেন ঠোট ফুলিয়ে বলে, পেখম পেখম গোসা করেছিলে, জবাব করনি কো। মনে বড় ছঃখু নেগেছিল।

বড় ছঃথ পেরেছিল কানী কুরছি।

এখন গুনে বড় ছ: থ পার ব্যালাই গুরা। কানী কুরচির ঠোঁট-কোলানো সোহাণের স্থরে জন্মান্ধ বুক বড় টনটনিরে ওঠে। মনে মনে কথা বলে ছ'জনে:

মেইরেমাছ্য।

प्रिथि नाई कारनामिन।

কাছে আইসতে চার।

वूकछ। वज़ छाछात्र।

স্থলা আর বটা হাসতে চেষ্টা করে। অভিমানাহত মেরেমাসুবের কাছে আত্মসমর্গিত পুরুবের বিত্রত হাসি।

स्ना वरन मूथ कूरहे, इःथु (पहेरबा ना। आमता काना।

विष्ठा वर्ण, ह्या, बत्या-काना । व्यानाहेखा ।

কানী কুরচি তথন ত্জনের একেবারে সামনে। তার হাতের গাঠি ম্পর্শ করেছে হজনের পারে।

चवांक इस्त्र वनन, की वनता ?

ব্যালাইগু।

ব্যালাইগু। ?

হাা, কানারে ইঞ্জিরিডে ভাই বলে। বলে স্থলা হেনে ৬ঠে, হিঃ হিঃ হিঃ …। বটা হাসে, হেঃ হেঃ হেঃ …।

কানী কুরচি ওদের গা বেঁবে বসে। মোটা গলার হাসির স্থরে একটি মেরে গলার খুলির হাসি চড়া স্থরে বেজে ওঠে বাজনার মতো।

পাথিটা ডেকে উঠল, পিক্ ? কি হল ? পরমূহুর্কেই ডেকে উঠল গলা ফাটিরে, ক্যা—ক্যা, পিচ্কা পিচ্কা। কী মজা! কী মজা! মহাকাল একটা স্থা সংসার করে দিল গুদামবরের মধ্যে।

অঝারে বৃষ্টি ঝরছে। টিনের ওপর বৃষ্টি পড়ছে, বান্ধছে একটানা, ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্। সেই শব্দে তাল রেখে তিনজনে কথা বলে। পরস্পরের পরিচর পাড়া হয়। কে কোথা থেকে এসেছে। কোথায় কার ঘর ছিল।

তিনন্ধনে বলে তাদের জীবনবৃত্তান্ত, একটানা গোঙানির মতো। বেন কোনো এক বিশ্বতকালের অতীত থেকে তারা এতদূর এদে পৌছেছে।

কানী কুবচির অনেক অভিজ্ঞতা। অনেক দেশবিদেশ সে ঘুরে এসেছে রেলগাড়িতে করে, মাছ্যের কত রকম কথা সে শুনেছে। সে সব 'ইঞ্লিরি'র চেয়েও অন্তত কথা। কুরচি বলে। বটা-স্থলা সার দেয়, মান্যে কইত।

অর্থাৎ, এতদিন লোকে বলত, এবার একটা ব্যালাইগুনি বলছে।

কুরচি বলে, কলকাতার কথা। আ! কী রাস্তাগো। পারের তলায় বেন পাকা ঘরের মেঝে। মনে হত হাত দিয়ে ধুলো ঝেড়ে দিই রাস্তার।

হাা, মান্ধে কইত।

বটা-স্থলা কথা শোনে আব নাকের পাটা ওদের ফুলে ফুলে ওঠে। গদ্ধ নেয়, নতুন গদ্ধ, ব্যালাইগুনির গায়ের গদ্ধ লাগে তাদের নাকে। এর আবে ওরা অনেক ভালো গদ্ধ পেয়েছে। বাজারের কলা, কুল, তরি-তরকারি আর ফুলের গদ্ধ। সে গদ্ধ তাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু ব্যালাইগুনির গায়ের গদ্ধ তাদের কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। এদিক-ওদিক করতে গিয়ে ছোয়াছুরি হয়।

পাখিটা ছুট্টমির স্থরে যেন ডাকে, পিক ? কি হল ?

কি হচ্ছে, ব্যালাইগুরা তা ব্রতে পারে না। গুধু ব্রতে পারে, ওদের আদ্ধ রক্তে কিসের মোচড় লাগছে। গুরা বেন কি দেখতে পায়। তবু গুরা, হতভ্য। গোষ্টিবদ্ধ হুটি গুহাবাসীকে বেন কে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আকাশের তলায়, বাতাস আর গদ্ধের মাঝগানে। এবার কোনদিকে বেতে

হবে ? রাস্তার কোনদিকে ? ওদের বাজা শুরু হরেছে, ব্যালাইগুরা পথ চার। মনে মনে কথা বলে গুরা:

দেড়ো ব্যালাইপ্তা, আমার মন বড় আঁকপাকু করে। স্থলা ব্যালাইপ্তা, আমার মন ঝ্যানে কান্দে। এইটে স্থ না ছঃখু ?

मान्दर कारन।

কুরচি একরাশ ভেজা চিঁড়েম্ড়ি, ভেলি শুড় আর মৌমাছির দলা-পাকানো মিষ্টি বের করে কোঁচড় থেকে। বলে, আজ আর ভিথ মাগা হবে না। এস থাই।

তিন জনে হাত বাড়িয়ে খায়।

বিছাৎ চমকার, মেঘ ডাকে, বৃষ্টি পড়ে অঝোরে। ভেজা বাতাসে শিউরে শিউরে ওঠে গারের লোমকৃপ। ব্যালাইগুলের পেটের থিদের জোর নেই, মন তাদের আন্চান্ করে। এই বর্ষায়, মাতাল পুরুষ ব্যাঙ-এর মতো ডাকতে ইচ্ছে করে, ক্যা-কোঁ, ক্যা-কোঁ। যেমন করে মেরে-ব্যাঙটাকে সে ডাকে।

কুরচির হাত উঠে বার বটার গারে। বৃষ্টির মত ঝিম্ঝিম্-ছরে বলে, দেখি এটটু তোমাদের। অ, দাড়ি আছে তোমার ?

विषे वरण, मान्त्य छार्थ।

স্থলার ঘষা মণি ছটি স্থির। বেঁটে খাটো কালো শক্ত শরীরটা যেন পাথরের মূর্তির মতো! তার গুরু পেশী ও রক্তকোষে কে যেন শব্দহীন চিৎকার করে।

কুরচির একটা হাত উঠে আদে স্থলার গারে। প্রতি রক্তবিব্দৃতে দে-স্পর্শ অমুভব করে স্থলা। কুরচি বলে, তোমার দাড়ি নেই গোঁফ আছে।

সুলা বলে, মান্যে ভাখে।

মাছের পটকার মতো বটার চোথের ড্যালা কাঁপে তিরতিরিয়ে। তার বুকের মধ্যে যেন একটি চোথ-ধাঁধানো অন্ধ চিৎকার করে, আমার গারে— আমার গারে একট্থানি হাত দাও ব্যালাইগুানি।

লাঠি-ধরা কড়া-পড়া শক্ত পক্ত হ'হাতে হ'জনেরই গারে হাত রাখে কানী কুরচি। বুলোর।

সকাল গেছে, তৃপুর গেছে, এবার বৃঝি বিকেলও গড়ার। বৃষ্টি কথনো ধরব-ধরব করেছে, ফিল্ফিল্ করে ঝরেছে, আবার এলেছে মুবলধারে। থানে নি। कानी क्वि ह'करनद्र भाषाथारन कांग्रेश करद्र रनद्र।

তারপরে মহাকালের ইলিতে বটা-মুলার হাত উঠে আদে কুরচির গারে। ওদের বুকের ভিতর থেকে কিনের একটি প্রচণ্ড প্রোক্ত নামতে লাগল কল্কল্ করে। বেন অন্ধকার শুহা থেকে একটি তীত্র স্রোত্ধারা, ভরত্বর প্রাবনের মতো ভাসিরে নিয়ে চলল অনেক দেশ, নদনদী, অরণ্য।

কুরচি হাসে থিল্থিল্ করে। ব্যালাইগুাদের হাত তার শরীরে খুরে বেডার। কানী কুরচি হাসে বৃষ্টির মতো ঝিরঝির করে।

ভারপর কুরচির গা বেরে, স্থলা আর বটার হাতে হাত ঠেকে যার। এক মুহুর্ভের জন্মে থেমে যার হাত হটি। মনে মনে কথা বলে ছজনে:

ञ्चना वार्गाहेखा, वर्ष स्थ मार्ग।

বড স্থুৰ লাগে।

मन्द्री शांत्रन-शांत्रन करत्।

व्यामाद्वा क्दत्र।

(कन करत ?

मान्दर कात्न।

কানী কুরচি মাতালের মতো হাসে।

পাথিটা ডাকে গলা ফুলিরে, পিক্ পিক্চা! মদ্দা পাথির মতো কথা বলে ব্যালাই থারা।

কুরচির গা বেয়ে বেয়ে আবার হাতে হাত ঠেকে যার বটা-ছুলার। এক মুহূর্ত্ত। আবার সরিয়ে নেয়। আবার ঠেকে, আবার সরায়।

ক্ষমাস, অপলক চোথ শুধু মহাকালের।

আবার ঠেকে যার, আবার সরার।

তারপর আবার ঠেকল। আর সেই মুহুর্তে একটা হাত আর-একটা হাতকে মুচড়ে, ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল।

পলকের স্তব্ধতা। আর একটি হাত কুরচিতে ডিঙিয়ে ঠাস করে মারল আর-একজনকে।

শালা কানা।

कानात्र वाक्रा काना।

কুরচি লাফ দিরে উঠে বসে হজনের মাঝথানে: প্রাথ্ প্রাথ্ কী কাও। এই ধুকপুকুনি আমার মনে ছিল গো, এই ধুকপুকুনি আমার মনে ছিল।

পাথিটা ডেকে উঠল, পিক্চ পিক্চ, পিকর্র। হেই গো মহাকাল! এই ভয় আমার মনে ছিল, কানা ছটো ছকের মধ্যে খুরবে আর লড়বে।

কুরচি বলে ছজনের গারে ছটি হাত রেখে, এই আমি দেখলাম জীবনভর। কী চোখওলা আর কী অন্ধ, স্বাই এক। স্বাই আমার কাছে এসেছে, স্বাই লড়েছে।

হই ব্যালাইণ্ডা কুরচির হ'পাশে, মাথা নিচু করে বসে থাকে। দেখে মনে হয় তারা লড়েনি, আর কেউ লড়েছে। তাদের ভাবলেশহীন মুখ দেখে মনে হয়, হটি অনড় নিশ্চল পাথরের চাঁই।

কেবল মনে মনে বলে, আমরা ব্যালাইগু। আমরা কানা। আমরা মান্থবের মতন কইরতেছি।

কুরচি সোহাগা স্থরে অভিমান করে বলে, এই আমি জীবনভর দেধলাম। ভাগাভাগি চাদ তোরা। তবে আমার হাত কেটে নে, পা কেটে নে, আমার শরীণ কেটে নে।

ব্যালাইগুরা নারব। ঘষা চোখের মণি আর নাছের পটকা ভালা নড়াচড়া করে। কুরচি ছজনের গায়ে হাত বুলায়, ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, আনাকে কেন ভাগ করিস্। আমি তো ছজনার কাছেই এসেছি, তোদের হজনারে পাব বলে।—মাটি নয়, জল নয়, আকাশ নয় কুরচি। মেয়েমায়্ষ। কিন্তু কথা বলে এভারকম। যেন এই পৃথিবার মামুষের মতো কথা নয়। যেন আর এক পৃথিবা থেকে এসেছে সে।

ব্যালাইগুারা মাথা নিচু করে বসে থাকে। কুরচি ছ'জনাকে কাছে টেনে বলে, আমরা ব্যালাইগুা, আয় শুয়ে পড়ি, রাত ≉য়ে আসছে।

পাথিটা ভেকে বলে, ফিক্ ফিক্ ফিকুর। ঠিক বলেছিম ব্যালাইগুনি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বুঝি কথন বৃষ্টি ধরেছিল একবার। আবার ঝরতে আরম্ভ করেছে। তবে মুধলধারে নয়, টিপ্টিপ্ করে। বাতাদে ঝড়ের সংকেত। জোড়-খোলা টিনটা বড় বেশি গুম্গুম্ করছে।

বাজারের কোলাহল এথনে থেকে সামান্তই শোনা যায়। আজ সারাদিনই প্রায় স্তব্ধতা গেছে। সারাদিন ডেকেছে গুণু কুকুরেরা। ইছামতীর জল থোলা হয়েছে। সেই বোলা জলে হিংস্র কামট ঘুরছে থাবারের সন্ধানে।

কৃত্ধখাদ মহাকাল এদে দাঁড়িয়েছে গুদামঘরের মধ্যে। স্থলা আর বটার হাত ধরে তুলে এনেছে দে কুরচির গায়ে। কুন্নচি হাদে নিস্তক্ মধ্যরাতের টিপ্টিপ্ বর্ষার মতো। একবার এর দিকে ফেরে, আর একবার ওর দিকে।

আকাশ বৃষ্টি ঢালে কোটি কোটি বছর ধরে, তবু আগ্নেরগিরি কোনে:-দিন নেভে না। গুলামের কোলে রক্তে রক্তে আগুন জলছে লাউ লাউ করে।

আবার হাতে হাত ঠেকে যায়। দ্বিতীয়বারের অপেক্ষা থাকে না আর। আগের চেয়েও প্রচণ্ড বেগে, হুজনে আঘাত ও প্রত্যাঘাত করে কুরচিকে ডিছিয়ে।

কুরচি চিৎকার করে উঠে বদে, থান্। ওরে মরণেরা, আমার মরণেরা, তোরা থান্, থান্।

পাথিটা ডেকে ওঠে, পিকব্র পিকব্ব। মহাকাল! আমার ভর করছে। ব্যালাইগুারা থামে। থেমে হাঁপায় ছজনে। কিন্তু মনে মনে আব কথা বলে না। ভিতরে ভিতরে ওদের সমস্ত সন্ধি ভেঙে গেছে।

কুরচির আমন্ত্রণের অপেক্ষাও রাখতে চায় না হ'জনে আর। আবার হাত বাড়ায় চুজনে। আবার ধুপধাপ শব্দ হয় মারামারির।

কুরচি লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁত চেপে কেঁদে কেঁদে বলে, এমনি করে মরিদ তোরা চেরদিন। তবে মর, তোবা মর, আমি চলে ঘাই। কুরচি লাঠি ঠুকে ঠুকে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে যায় বক্বক্ করতে করতে। লাঠি ঠুকে ঠুকে গিয়ে ওঠে রাস্তার ওপারের একটা গুদামে।

ব্যালাইগু। তুটো দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ ২য়ে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ব্যর্থ আক্রোণে স্থলা বটাকে নিশানা করে হঠাৎ লাঠির খোঁচা মারে। উঃ!

চাপা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বটা সামনের দিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। অব্যর্থ সন্ধান অন্ধের। আঘাত থেয়ে স্থলা চিৎকার করে সরে যায়। বটাও সরে যায়।

তারপর ত্রজনেই নিঃখাদ চাপবার চেষ্টা করে হাঁপাতে থাকে। পাথিটা চিৎকার কবে ওঠে, পিক্চু পিক্চু, পিক্ পিক্, পিক্দা। মহাকাল, ওরা কানা, ওদের থামাও গো, থামাও।

মহাকাল মেঘস্থরে বলে, তা হয় না। কাল নিরবধি, সে থামে না।

রাত পোহায়। বৃষ্টি থেমেছে। ব্যালাইগুারা বেরোয় ভিক্ষে করতে। গুদের অন্ধ চোথে মুথে কোথাও নতুন কোনো ছাপ চোথে পড়ে না। দেই একই অসহায়, করুণ, অন্ধ ছটি মাছুয়। কলকাতার গাড়ি আসে। ত্ব'জনে ত্ব'পাশ থেকে চিৎকার করতে ধার। ভার আগেই কানী কুরচির সরু গলা করুণ স্থারে বেজে ওঠে।

কিছুক্ষণ থেমে যায় হ'জনেই। তারপর হ'জনেই হ'দিক থেকে মাগ্তে শুরু করে। চিৎকার ক'রে মাগে বটা:

## ভগমান

## অন্ধজনে কর ত্রাণ।

স্থলা বলে, এই বিড়ালটারে ভান, কুন্তাটারে ভান, শিয়ালটারে ভান, ব্যালাইগুারে ভান, হেই বাবা!

শারাদিন মাগে, ছজনে গাছতলায় যায়। কিন্তু কথা বলে না। ওদের কথা না-বলাটা লোকের চোথে পড়ে না একটুও। কারুর কোনো কোতৃহল নেই। কানী কুরচি শুধু ওদের কাছে পেলে অভিমান করে বলে ওঠে, তোদের কাছে যেতে গেলাম, তোরা আমারে তাড়িয়ে দিলি। তোরা কানা, তবু তোরা পাষাণ।

সারাদিন পরে বাজার ঝিমিয়ে আসে। ছ'টার সময় বাস বন্ধ হয়ে যায়। বাতি জলে এদিকে-ওদিকে।

তিনটে লাঠিরই ঠুক্ ঠুক্ শব্দ গুদামঘরগুলির দিকে এগিয়ে যায় বাজার থেকে। ঠুক্ঠুক্—ঠুক্ঠুক্—ঠুক্ঠুক্। অনেকথানি দূরে দূরে ছাড়া-ছাড়া শব্দ। পাশাপাশি কেউ নয়।

সারাদিন বৃষ্টি হয় নি। তুপুরের দিকে রোদও উঠেছিল। এখন আকাশে ছডানো ছডানো মেঘ।

ইছামতীর জলে ভাঁটার ঢলের কল্কল্ শব্দ।

কুরচি থামে। স্থলা-বটার ঠুকঠুকুনিও থামে।

কুরচি চাপা মিষ্টি ব্যাকুলম্বরে বলে, কেন তোরা গড়িন্। তোরা বাালাইণ্ডা, আমি তোদের ছজনকার, আমার কাছে আয়। তোদের মন যা চার, আমার কাছে আছে। মন ঠাণ্ডা করে আয় আমার ঘরটায়। তোদের ঘরটায় আমি যাব না।

কুরচির কথায় যেন স্বপ্ন নামে। মোহাচ্ছন্ন করে রাত্রিটাকে। কানী একলা থাকতে চায় না।

কুরচি লাঠি ঠুকে ঠুকে যেতে যেতেও ডাকে, আয়, মরণ ছটো আয়। ব্যালাইগুারা যুগপৎ লাঠি ঠুকে ঠুকে আর-একটা গুলামঘরে আলে। কুরচি ডাকে, আয়, এই যে এদিকে, কাঠ পাতা আছে। ছু'জনে যায়, আন্তে আন্তে, অনেকথানি দূরত্ব রেখে। আসছিস ? আয়, আয়।

কুরচি যেন থুশিতে হাসে চাপা গলায়। নাক-চোথ-মুথহীন ছটি বিচিত্র জীবের মতো ব্যালাইগুরা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কাছে এগোয় কুরচির। কুরচির গন্ধ শোঁকে না, ব্যালাইগুরা পরস্পরের গন্ধ শোঁকে। দূরত্ব আঁচ করে। শক্ত শরীরে টিপে টিপে যেন আক্রমণের ভরে এগোয় অন্ধ ছটো। অদুশ্রেও যেন ব্যর্থ না হয় লক্ষ্য।

কুরচি হাত বাড়ায়। বাড়িয়ে, ছজনকেই ধরে।—আয়, আয়, বোস্।

গুপাশের ঘর থেকে পাথিটা ভেকে মরছিল, পিক্চি পিক্চি, পিক্র্র, পিক্র্র, মহাকাল, সর্বনাশের জন্ম তুমি আমার চোথের সামনে থেকে গুদের নিয়ে গেলে।

মহাকালের শোনবারও সময় নেই আর। এখন তার সেই গতি, যে-গতিকে মামুষ চেনবার আগে, বৃদ্ধি দিয়ে বোঝবার আগে, কাল চলে যায় ঝড়ের বেপে।

স্থলা ছ'হাতে সাপটে ধরল কুরচিকে। বটা কুরচিকে ধরতে পিরে, স্থলার বাঁধন থুলে দিতে চাইল।

স্থলা চিৎকার করে উঠল, না।

বটা মুহুর্তে 'না' শব্দটার মুথের ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘূষি মারল। স্থলা চিৎকার করে উঠল, আ!

চিৎকার করতে করতেই স্থলা কুরচিকে ছেড়ে কঠিন হাতে ভড়িরে ধরল বটাকে। হজনেই জাপটাজাপটি করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কতগুলি চাপা ছঙ্কার, আর মাঝে মাঝে ছটি মন্ত হন্তীর মাটিতে আছড়ে পড়ার ধুপ্ধাপ শব্দ। তার সঙ্গে কানী কুরচির আর্তনাদ, মরছে, হে ভগমান, কানা ছটো মরছে। আমি পালাই গো, আমি পালাই।

ছব্জনেই গিয়ে বেড়ার টিনে পড়ল হুড়মুড় করে। হুটো কুকুর বেউ বেউ করে ছুটে এল গুলামঘরের দিকে। এসে, অন্ধকারে কানাদের লড়াই দেখে আরো জোরে ডাকতে লাগল, বেউ বেউ বেউ।

হঠাৎ ছজনে ছিটকে পড়ল হুদিকে পরস্পারের ধাকায়। তারপর স্তক্ষ। শুধু ঘন ঘন নিঃখাসের শব্দ।

মহাকাল নির্বিকার, নিয়মের দণ্ড সে নামায় না।

কানী কুরচি কাঁদছে শুভিয়ে শুভিয়ে : ওরা বেশি কাছে কাছে থেকেছে, তাই এক দণ্ডও সইতে পারছে না। হে ভগমান! ওপাশের ঘর থেকে পাখিটা ডাকছে, ভরে ভরে, প্রিক্ প্রিক্, মরবে, মরবে!

মরবে, তাই মারতেই চার। অন্ধকারের মধ্যে কি একটা শক্ত জিনিস হুম্ করে পড়ল টিনের বেড়ায়। একটু পরে, আর এক দিকে আর একটা। আন্ধ হুটো পরম্পরকে দূর থেকে গুলামে পড়ে-থাকা ভারি কাঠের টুকরো ছুঁড়ে মারছে।

কুরচি চাপাকালায় ফিস্ ফিস্ করছে, লড়ছে এখনো লড়ছে, এবার মরবে। পালাই, আমি পালাই।

লাঠি ঠুকে ঠুকে বেরিরে যায় কুরচি। তার লাঠিঠোকার শব্দটা শোনার জন্মে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় ব্যালাইগুারা। তারপরে আবার ওঁত পাতে।

ইতিমধ্যে বাতাদটা একটু কমে এদেছে। মেঘ দল পাকাচ্ছে আবার।

রাত পোহাল। কলকাতার গাড়ি আদে। রাস্তার উপরে দেখা যায় ছই ব্যালাইগুাকে। দেখে ওদের কিছু বোঝা যায় না। সেই চিরকালের অসহায় ছটি অন্ধ, ছটি কানা ভিথারি। লোকে চেয়ে দেখল না, কোথার ওদের ঠোটের ক্ষে কেটে গেছে, মাথা গেছে ফুলে।

ওরা মাগল, কানী কুরচি মাগল।

ব্যালাই গুারা গাছতলায় গিয়ে বসল। কথা বলল না। কথা ওরা আর কোনোদিন বলবে না। কিন্তু কানী কুরচি ওদের সঙ্গে একটি কথাও বলল না আজ্ঞ। একবারো অভিমান করল না।

সন্ধ্যা ঘনাল আবার। অন্ধকার নেমে এল শুঁড়ি মেরে মেরে, হিংস্র কামটসংকুল ইছামতীর কূল বেয়ে বন ও ঝুপসিঝাড়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে।

কিন্তু কানী কুরচি আর স্থলা-বটা আজ সরে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে। ঘোর সন্ধ্যার অনেক আগেই কানী কুরচি সরে পড়েছে।

প্রথম চমক ভেঙেছিল স্থলার। তা ছাড়া ওর ঝুলঝাপ্পা ছেঁড়া জামার ভিতরে, বুকের কাছে জালা করছে বড়। বটা কামড়েছে, বোধহর মাংস তুলে নিয়ে গেছে। বটার কাছ থেকে এক সময়ে সয়ে গেল সে। আন্তে আন্তে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে গেল গুলামের কাছে। এসে চাটাইয়ের ওপর হাতড়াল। কুরচি নেই। ওপাশের ঘরটার গেল। কাঠের পাটাতন হাতড়াল, কুরচি উধাও।

বাতাস নেই, তথু মেঘ। অন্ধকারে জোনাকিরা ব্যাকুল হয়ে উড়ছে।

শুধু ইছামতীর ছলছলানি আর পাথিটার ডাক শোনা বাচছে, পিক্পিক্ পিকচা পিকচা। মহাকাল, ভয় করছে গো, আমার ভয় করছে।

এই অন্ধকারের মতো অপলক-চকু মহাকাল পল গুনছে। সময় নেই, সময় নেই, এই অন্ধলীলা ত্বান্থিত করতে হবে।

আবার বেবিয়ে এল স্থলা। কুরচি নেই। বটাকেও ফেলে এসেছে। কিন্তু বৃক্টা জালা করে। স্থলা এগিয়ে গেল আরো পুবে। আরো অনেকগুলি গুদামঘর বে-ওয়ারিশ পডে আছে। তাবই একটার মধ্যে ঢুকে, স্থলা উপুড হয়ে গুয়ে পড়ে।

তারপবে আসে বটা। স্থলা পলাতক। কুরচির কোন পান্তা নেই। তলপেটের কাছে একটা ভীষণ ব্যথা তার। স্থলা অনেকগুলি ঘূষি মেবেছে। একটু ঝুঁকে চলতে হচ্ছে বটাকে। কিন্তু আক্রোশে ও সন্দেহে জলছে বটা। হু'জনে পালিয়েছে ?

প্রথমে নিজেদের ঘবটায় চুকল বটা। নেই সেথানে কেউ।

পাথিটা আতক্ষে ডেকে উঠল, পিক পিক, পিকচা। ব্যালাই গু ষাসনে।
পুপাশের ঘরটায় গিয়ে উঠল বটা। কাঠেব পাটাতন দেখল, কেউ নেই।
বেরিয়ে এল বটা। ফিবে গিয়ে দাঁড়াল পুবনো ঘরটার কাছে। ঢুকতে
গিয়ে থম্কে গেল। ঠুক ঠুক শব্দ শোনা যায়। শব্দটা এগিয়ে আসছে।
ছটো ঘরের মাঝামাঝি এসে থামল শব্দটা।

বটার বিশ্বাস হল, কানী কুবচি। আক্রমণেব ভবে যথেষ্ট শক্ত হরে সেবলন, কুবচি ব্যালাইগুনি নাকি গো ?

কানী কুরচিই। কিন্ত ঘুণায় সে কোনো জবাব দিল না। লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে সে নিজের ঘবটায় গিয়ে ঢুকল।

দাঁতে দাঁত চাপল বটা। কথা যথন নেই, তথন স্থলা-কানা নিশ্চর।
সেও আব কোনো কথা না বলে, চাটাইয়ের ওপর গিয়ে বসল। কিন্তু বসতে
পারল না, আবার উঠল। মহাকাল ওকে টেনে তুলল। সে-ই ব্যালাইওাদের
বার করে এনেছে তাদের গোটি-নির্ভর ভীক্ত অন্ধকার গুহা থেকে।

বটা আসে বাইবে। এসে দাঁড়ায় মেঘ-অন্ধকাব আকাশের নিচে। শেয়াল একটা প্রায় শুঁকেই যায় ওকে। ক্রন্ধ মাহুষের গায়ের গন্ধ পান্ধ পশুরা। শেয়ালটা পালায়। জোনাকিরা গায়ে বসে তার।

মহাকাল নিষ্পলক চোথে তাকিয়ে আছে বটার দিকে। পাথিটার স্বর যেন ভেঙে গেছে। মাঝে মাঝে ডাকছে, পিক…পিক…। হঠাৎ বটা মাথা ঝাড়া দিয়ে দোক্রা হবার চেষ্টা করল। লাঠি টিপে টিপে ফেলে ওপাশের ঘরটায় গিয়ে উঠল দে। হামা দিয়ে দিয়ে এগোল কাঠের পাটাতনের দিকে।

বটার রক্তে আগুনের দপ্দপানি। সমস্ত অমুভূতি হারিয়েছে তার। শুধু কানে শুনতে পাছে নিঃখাসের শক্ষ। মুলার নিঃখাস। আরো কাছে এল, আরো। তারপর অন্ধটা অব্যর্থ নিশানার ছ'হাতে টিপে ধরে নিঃখাসটা বন্ধ করল—কুরচির। প্রচণ্ড শক্তিতে, শক্ষের আগে, একবার নড়ে ওঠবারও আগে। যথন ব্যাল, সব শেষ হয়েছে, তথন আন্তে আন্তে হাতটা শিধিল করল বটা। শিথিল হাতটা সরাতে গিয়ে কুরচির ব্কে হাত পড়ল বটার। আর একটা হাত তার শনমুড়ি চূলে।

আর নিজের গলায় হুটে। হাত চেপে বটা চিৎকার করে উঠল, কথাহীন, স্থরহীন, তীরবিদ্ধ একটা বুনো শ্যোরের মতো। লাঠিটা কুড়িয়ে প্রায় হামা দিতে দিতে বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘরের পিছনে, নদীর ধারে।

ঠিক একইভাবে, স্থলা ফিরে এসেছে পুবের গুদামঘর থেকে। টিপে টিপে গেছে পুবনো ঘরের চাটাইয়ের কাছে। কোনো সাড়া পায় নি। শব্দ পায় নি কোনো নিঃখাসের।

ফিরে গেছে ওপাশের ঘরটায়। কোনো শব্দ নেই। প্রায় হামা দিয়ে দিয়ে গেল কাঠের পাটাতনের কাছে। হাতে ঠেকল ছটি পা। হাতটা পিল্পিল্ করে উঠল গা বেয়ে। যা সন্দেহ করেছিল। কুরচি! কানী কুরচি! বাালাইগুানি! আরো ওপরে হাতে তুলল। কুরচি। পুরোপুরি কুরচি।

এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে ত্র'হাতে সাপটে ধরে স্থলা ঝাঁপিয়ে পড়ল কুরচির উপর। অন্ধকার ঝোড়ো উন্মাদ কয়েকটা মুহূর্ত ! পেয়েছি, পেয়েছি ! স্থলার রক্ত থেকে সেই উত্তেজিত রুদ্ধখাস উন্নসিত ত্র্জন্ম মুহূর্তটি কাটবানাত্র, সে থমকে গেল। নাড়া দিল কুরচিকে। ফিসফিসিয়ে ডাকল, কুরচি, ব্যালাইগুনি।

মরা ব্যালাইগুনি অন্ত নিঃশব্দ। স্থলা কুর্চির বুকে কান পাতল।
ধুকধুকি বন্ধ। নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল। উষ্ণ নিখাস নেই। মুখে
হাত দিল, কুর্চির মুখ হাঁ করে আছে।

স্থলা চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, মরা, মরা।

সেও ছুটে গেল ঘরের পিছনে নদীর ধারে।

হুছনেই শুনতে পেল হুজনের চাপা চিৎকার। চিৎকার নয়, কারা।

ভাষাহীন, স্থরহীন কালা! মহাকাল হাসল। পাথিটা চিৎকার করতে লাগল, পিকু পিক্, পিকর্ পিকর্।

মহাকাল, এ কি করলে গো, এ কালা যে থামবে না।

থামল না সে কারা কোনোদিন। তারপর ওরা ভিক্ষে করে। কুরচির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খুনীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। জন্মান্ধদের কেউ সন্দেহ কবতেও পারে নি।

ওরা ভিক্ষে করে। তারপব রাত্রে ফিবে এসে কাঁদে ভাষাহীন, স্থরহীন গলায়। পাথিটা কাঁদে, পিক্ পিক্ পিক্ পিক্। এ কালা কোনোদিন থামবে না। কোনোদিন না। তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সেই সময় থবরটা এল। একজন এসে ঠোটটা বেঁকিয়ে কেমন একরকমের বিজ্ঞপময় অথচ নির্বিকারভাবে হেসে খুব সাধারণ গলাতেই বলল, "ওই যে, ওই সেই মেয়েটা, মারা গেছে।"

পৌষ মাস। অন্ধকার ঘনিয়েছে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগেই। মফস্বল শহরের সদর-অন্দর, সব রাস্তাই এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে আসার কথা। হয়ও অস্তাস্ত দিন। কিন্তু আজ শনিবার। তাই এখনও কিছু লোকের আনাগোনা রয়েছে।

রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ভিড্টা একটু বেশী। কারণ দোকানপাট বেশী, আলোও বেশী আর মামুষের যাতায়াত ত আছেই। তারপর রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে ক্রমেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, দোকানপাট কমে এসেছে।

আকাশে কুরাশা, তারাগুলি মরা চোথের মত নিপ্রভ। ধুলো আর ধোঁয়ায় গোটা শহরটা উলঙ্গবাহার শাড়ির মত একটা অশ্লীলতার আবরণ জড়িয়েছে যেন। উত্তরে বাতাদে শাতের কাঁটা। 'সিটি ফাদার' বাঁড়টা স্টেশনের বারান্দায় উঠে পড়েছে। রাস্তার কুকুর আর মান্থ্যেরা গ্রম

সেই সময় খবরটা এল।

দক্ষিণের ফাঁকার, রাস্তার উপরে, সেকেলে নিচু-ছাদ, পোকা-থাওরা কড়িবরগা আর চুন-বালি-থসা 'গণেশ কাফে'র ঘরে সংবাদটা এল। গণেশ কাফেতে তথন জম-জমাট আড্ডা। চায়ের কাপ-গেলাস-ভাঁড়, সবরকম পাত্রই জড় হয়েছে টেবিলের উপর। প্রায় একটা গণতান্ত্রিক ঐক্যের মত।

সন্তা সিগারেট আর বিভিন্ন ধেঁীয়ায় ঘরটিকে গ্রাস করেছে।

মালিক লুঙ্গি পরে চাদর জড়িয়ে বসে আছে কাউণ্টারে। নতুন লোক আসার সম্ভাবনা কম। এখন যারা আছে, তারা প্রতিদিনের, প্রায় সব সময়ের। অধিকাংশই স্থানার বেকার যুবক। কলেজ থেকে ফেলকরা, ভেগে-পড়া কিংবা পড়তে-না-পাওয়াদের ভিড়ই বেশা। ময়লা পাজামা, ধুতি, প্যাণ্ট, কেড়া জামা, উসকোখুসকো চুল আর পুরোপুরি থেতে না-পাওয়া মুখের একটা লেপটালেপটি দক্ষল। অবশ্য এদের মধ্যে এদেরই ত্ব-একজন ফিটফটি চকচকে, ভরপেট-থাওয়া স্থন্থ বন্ধ্বান্ধব যে না দেখা যায় তা নয়। তবে সেটা অনিয়মিত। থাপছাড়া, করুণা-করুণা ভাব। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, পি এস পি, আর এস পি, স্থল-কলেজ, মিউনিসিপ্যালিটি, থূন-জথম-মাবামাবি, প্রেম-ফুসলানো-হরণ, গান-বাজনা-থিয়েটার এই শহরের আদি ও অন্ত এখানকার আলোচনার বিষয়। মায় সাহিত্য পর্যন্ত । টেচামেচি উত্তেজনা ত আছেই। হাসাহাসি গালাগালি আছে। হাতাহাভিও যে নেই, তা নয়। মাঝেমধ্যে ছুরিও বেবিয়ে পড়েছে কুদ্ধ হন্ধারের মধ্যে। হয়নি যদিও, তব্ খুনোথ্নিরও আশস্কা দেখা দিযেছে অনেকবার। আর এরই মধ্যে আবার কারাও আছে। বাত্রি আটটার সময়, আড্ডা তথন বেজায় জমজমাটি। কেরোসিন কাঠের পার্টিশান দেওয়া ছটি ছোট ছোট 'ফর লেডিজ'এর খুপরিতেও আড্ডা জমেছে। যদিও লেডি নেই একজনও।

'গণেশ কাফে'র মালিক গণেশও আড়াব শবিক হয়ে গিয়েছে। বাতাসহীন চাপা ঘবটায়, সন্তা সিগাবেট আর বিভিব ধোঁয়ায় একটি নবক-গুলজাব-করা প্রেতছায়াব মত দেখাছিল স্বাইকে। নানান রক্ষের কথা, হাসি ও বাদ-প্রতিবাদে স্বাই যথন মশগুল, সেই স্ময়ে একটা নিতানৈমিত্তিক প্রনো থবর বলাব মত, হেসে নির্বিকাবভাবে একজন এসে বলল, "সেই, কলোনি-পাড়ার কাছে, ভটচার্জি পাড়াব রাধু বাঁড়ুজ্যের মেয়ে আমাদের ফেমাস বিজু, বিজলী হে বিজলী, মারা গেছে।"

নরকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ছায়াগুলি মন্ত্রপড়া জল ছিটনোর মত অন্ত নিশ্চল হয়ে তাকিযে রইল ধ্বরদাতার দিকে।

একটু পরে একটা মোটা গলা শোনা গেল, "কী ভাবে ?"

জবাব শোনবার আগেই আব একজন বলল, "আজ বিকেলেও ত দেখেছি।"

আর একজন, "হাা, এথানেই ত দেখেছি সন্ধ্যের সময়।"

বলে সে একজনের দিকে তাকাল। যার দিকে তাকাল, সে দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে। তার সক্ষে সঙ্গে আবও ছজন। চবিবশ-পাঁচিশের বেশা কাবও বয়স নয়। তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে শ্বাসক্ষ অবস্থায় বলে উঠল, শ্রাদ্য আজই সন্ধ্যেয় সে ছিল। কিন্তু কি ভাবে মারা গেল ? কোথায় আছে ?"

যে থবরটা এনেছিল, সে বলল, "নিশি স্থাকরার **আমবা**গানের ধারে নর্থ কেবিনের কাছে, রেল লাইনের ওপরে।"

## "বেল লাইনে ?"

"হাা। মালগাড়ির তলার কাটা পড়েছে। আমি দেখে এসেছি। ঠিক গলার কাচ থেকে—"

"স্কুইসাইড নিশ্চয় ? নইলে সেথানে রাত্রিবেলা কে যায় ?" ততক্ষণে সেই তিনজন বেরিয়ে গিয়েছে।

তারপরেও 'গণেশ কাফের' নিচু-ছাদ ঘরটা থানিকক্ষণ যেন দম চেপে রইল। একটু পরে একজনের গলা শোনা গেল, "আশ্চর্য! কিছু বোঝা যায় না আজকাল।"

গণেশ ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "সত্যি! আর এই রেল লাইনটা যেন কী মাইরি।"

কেউ কেউ উঠল। বলল, "যাই, দেখে আসি।"

সেই তিনজন তথন ছুটতে ছুটতে অন্ধকার রেল লাইন দিয়ে নর্থ কেবিনের কাছে এসে পৌছেছে। জারগাটায় রাস্তার আলো আসে না। কেবিনের আলো এসে পড়বার স্থযোগ পায়নি একটি গাছের জন্তা। গুটি তিনেকটিমটিমে রেল-লঠন নিয়ে এসেছে কেবিনের কুলি। জি আর পি পুলিশও এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে তাদের টর্চলাইটের আলো। কিছু লোকের ভিড় থিরে রয়েছে ফোর্থ লাইনের একটা অংশ।

ওরা তিনজনে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। লাইনের দিকে একবার তাকিয়ে একই সঙ্গে চোথাচোথি করলে তিনজনে। একটা অসহায় জিজ্ঞাসা ও বিশ্বয়ে উদ্দাপ্ত তিন জোড়া চোথ। তিনজনেই যেন পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছে, এটা বিজুই ত ?

হাা। বিজুই। চোথ নামিয়ে আবার দেখল তারা বিজ্ঞলীকে। ঠিক বাড়ের কাছ থেকে মাথাটা কেটে গিয়েছে। জড়ান রুক্ষ দীর্ঘ বেণীটা পুরোপুরি এলিয়ে পড়ে আছে লাইনের মধ্যে, কিন্তু মাথা স্থান্ধু লাল ফিতে স্নাপারের উপর। মাথাটা লাইনের মধ্যে, শাড়ি-জড়ানে। দেহটি লাইনের বাইরে পাথর আর ঘাসের উপর বেন প্রায় কাত হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে।

রেল লাইনের টিমটিমে আলো বিন্দ্র মত চিকচিক করছে বিজলীর চেয়ে থাকা স্বচ্ছ চোথে। হাঁ-মূখটা থোলা, ঝকঝকে সাদা দাঁতে আলো পড়েছে। কপালের রক্তটিপটা অলজন করছে এখনও। আর এদিকে ঘাড়ের কাছ থেকে থয়েরীডোরা কালোপাড় শাড়ির আঁচলটা ঠিক বুকের উপর দিয়ে টানা আছে। কোথাও যেন এতটুকুও অবিশ্বস্ত হয়নি। কেবল বাঁ পায়ের থেকে শাড়িটা একটু বেশী উঠে গিয়েছে, খুমস্ত যে-রকম উঠে বায় মায়্যের। হাতের লাল কাচের চ্ড়িগুলির কয়েকটা ভেঙে পড়ে আছে হাতের কাছেই। বাকিগুলি সবই আন্ত আছে। কোথাও রক্ত লেগে নেই। কেবল ঘাড়ের কাছে থয়েরী ডোরা কাটা শাড়িটা পেরিয়ে লাল রাউজের ব্কের উপর গড়িয়ে এসেছে একদলা রক্ত। শীতের উত্তুরে হাওয়ার টানে তা এর মধ্যেই শুকিয়ে যেন বাসী হয়ে গিয়েছে।

তা ছাড়া আর সব ঠিক আছে। যেন, ঘাড়ের সঙ্গে মাথাটা জুড়ে দিলে, এখুনি বিজু ওর বিজলী চমক চমক হাসি হাসতে হাসতে উঠে বসে, চমকে দেবে স্বাইকে। যে-হাসিতে এই মফস্বল শহরের স্বাই কোনও না কোনও দিন একবার চমকেছে।

বিজু ই্যা বিজুই। কলঙ্ক যার অঙ্গের ভূষণ ছিল। যে-কলঙ্কিনীর কথা বলতে রসিয়ে উঠত শহরের ইতর ভদ্র। যাকে সম্জলত্য মনে করে সেই চিরকালের টোপ-ফেলাফেলি থেলা অনেক হ্যেছে কিন্তু প্রচণ্ড আক্রোশে গর্জাতে হয়েছে নীরবে ও সরবে। অথচ যাকে কলেজের কয়েকটা পড়ো কিংবা পড়তে পড়তে সরে-পড়া রথো ছবিনীত ছেলের সঙ্গে প্রায়ই এখানে সেগানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে নির্লজ্জের মত্ত। সন্দেহজনকভাবেই রাস্তার উপর গায়ে গায়ে, জোরে হেসে হেসে, শহরের গায়ে জালা ধরাতে দেখা গিয়েছে। এমন কি আজও দেখা গিয়েছে। এ সেই বিজলী, এই রেলে-কাটা মেয়েটা।

'গণেশ কাফের' এই তিনজন আবার চোথাচোথি করল। ওরা তিনজন সেই কয়েকটা রথো ছেলে, যাদের সঙ্গে বিজুকে দেখা যেত সব সময়। তাদের তিনজনেরই চোথেব দৃষ্টি যেন গলায় দড়ি দেওয়া লাসের মত আরও উদ্দীপ্ত। একটা মহা-শৃত্যের মত অশেষ বিশ্বয় ও প্রশ্ন নিয়ে যেন এখুনি চোথগুলি রক্ত কিংবা জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে ফেটে পড়বে।

বিজু বিজুই ত। যে আজ বিকেলেও তাদের তিনজনের সঙ্গে 'গণেশ কাফে'তে ছিল। যার কথার হাসিতে, এমন কি রাগ ও অভিমানের মধ্যে, একবারও এই কাটা পড়ার ছায়াও দেখা যায়নি।

তবে ?

ভিড়ের মধ্যে কার একটি রসাল দীর্ঘ ছ<sup>\*</sup>-উ-উ শোনা গেল। তারপর চাপা গলায়, "বড্ড বাড়িয়েছিল। বোঝ এবার।" তিনজোড়া চোথ সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের দিকে জুটে গেল যেন খ্যাপা নেকড়ের মত। কাউকেই চেনা যায় না। রেল-দণ্ঠনগুলি বিজ্ঞার কাছে নামান। বিজ্ঞাকৈ খিরে রয়েছে। ভিড়ের লোকগুলি অস্পষ্ট।

ষ্মচেনা স্থার চেনা লোকের গুঞ্জন একইভাবে চলছে। কে ? কার মেয়ে ? ও! সেই সেই মেয়ে ? কা হয়েছিল ?

বুঝে নাও! হয়েছিল একটা কিছু নিশ্চয়। হবে, জানাই ছিল।

বিজ্ঞলীর বাবা রাধুবাবুকেও দেখা গেল 'জি আর পি'র দারোগার পাশে। বিজ্র দিকে ওঁর চোখ নেই। অন্তদিকে তাকিয়ে আছেন কোল-বসা চোখে। খুবই অসহায়, তবু যেন একটা অপরাধীর ভাব। বিজ্ঞলীর লাস কিংবা লাস দেখতে আসা ভিড়ের কারও দিকেই তাকাতে পারছেন না।

দারোগা জিজ্ঞেদ করল, "কত বন্ধদ হয়েছিল আপনার মেয়ের ?" "তেইশ।"

"বিয়ে দেননি কেন ?"

দারোগার মতই প্রশ্ন রাধুবাবু বললেন, "সঙ্গতি ছিল না।"

"हैं। की रुल (रु, लाम वैधि।"

একটি সেপাই জবাব দিল, "বাশ নিয়ে জমাদার আসছে ভার।"

ভেঁ।" দারোগা আবার বলল, "থার্ড ইয়ার থেকে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল কেন আপনার মেয়ে ?"

"ছ মাসের বেতন বাকী পড়েছিল, তাই।"

"উ, তা হলে বলছেন, কোন চিঠিপত্তই রেখে যায়নি ?"

"ai I"

"আঁ-হা! দেখবেন মশাই, চেপে টেপে যাবেন না, পরে মৃশকিলে পড়ে যাবেন।"

রাধুবাবু ষেন ধরা-পড়া চোরের মত অক্সদিকে তাকিয়ে রইলেন।
দারোগার টর্চলাইট একবার ঝলকে উঠল কাটা বিজ্ঞলীর উপর।
লাস বেঁধে নিয়ে বাওয়ার লোকেরা এল।

ওরা তিনজন এগিরে গেল রাধুবাব্ব কাছে। ওদের তিনজোড়া উদ্দীপ্ত চোপে একটা হিংস্র প্রশ্ন বাগিরে ধরা ছুরির মত চকচকিয়ে উঠল নিঃশব্দে। রাধুবাব্র কাছে তারা জানতে চায় কী হয়েছিল। কেন মরেছে বিজ্ঞলী। রাধুবাবু তেমনি অসহায়ভাবে তাকালেন। বললেন প্রায় চুপি চুপি, "এই বে শঙ্কর আর নরেশ এসেছ। ও প্রভাতও এসেছ ?"

হাা, ওরা এসেছে, কিন্তু দেটা বড় কথা নয়। রাধুবাবু কী জানেন, সেইটি বলুন। তারা জানতে চায় তাদের, হাা তাদের যে বিজু হাসতে হাসতে এসেছিল 'গণেশ কাফে' থেকে, সেঁকেন গলা বাড়িয়ে দিয়েছে রেলের তলে।

রাধুবাবুও ওদেরই চোথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এতক্ষণে দেখা গেল, ওঁর কোল বসা চোথ ছটি সদিজ্ঞিরের মত ভেজা ভেজা লাল হয়ে উঠছে। দাঁতহান ঠোঁট ছটি চাপছেন বারে বারে। বললেন, "কিছু জানিনে। বিজুব তোমরা বন্ধু। তোমরা, তোমরা কিছুই জান না ?"

শস্কব নরেশ আর প্রভাত আবার চোথাচোথি করল। বুঝল ওরা, রাধুবাবু সত্যি কিছু জানেন না। তবে ? তবে কে বলবে ? কে জানে ?

তিনধ্নেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বিজ্ঞার উপরে। ওরা চমকে পরস্পরের হাত চেপে ধবল। যেন ছিটকে বেবিয়ে যাবে কোথাও। দেখল, বিজ্ঞার শ্রামণী মুখখানি ওর বুকের উপর বসিয়েছে জমাদারেরা। আর বিজ্ঞা এখন চেয়ে আছে ঠিক তাদের তিনজনের দিকে।

ওবা তিনজনেই যেন নিঃশব্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, বি
—জু! বি—জু!

জমাদারেবা লাস কাপড়ে বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে নিল। দারোগা ডাক্ল, "আহন বাধুবাবু।"

ভিড় ছত্রভঙ্গ হল। একদল লেগে-থাকা মাছিব মত চলল জি আব পি'পুলিশ অফিসের দিকে, লাসেব পিছু পিছু।

ওবা তিনজন কয়েক মৃহ্র্ত দাঁড়িয়ে রইল দেখানে। তারপর আরও থানিকটা উত্তর্গাকে গিয়ে, আঁশেখাওড়ার জঙ্গল পেরিয়ে নির্জন আর অয়কাব রেল-পুল্টার উপরে গিয়ে উঠল। রেলিংএর উপর ভব দিয়ে, ঝুঁকে দাড়াল। জংশন স্টেশনের স্পিল লাইন এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে অমনেক দূব।

উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, গোটা শহরটাকে ধোঁয়া গ্রাস করে ফেলছে। ওদের তিনজনকেও একটা ভয়ংকর ট্রকিছু গ্রাস করে ফেলছিল। শত চেষ্টাতেও কারও গলা দিয়ে যেন একটি শব্দও বেরুল না।

क्विन नरत्रभ मम निष्त्र निष्त्र वनन, "विजू-विजूषे।..."

আর কিছু বলতে পারল না। কেবল মনে পড়ল, রোজকার মত আজকেও বিজু কেমন থিলথিল করে হেসেছিল বিকেলে।

তিনজনই চুপ করে রইল। ঝিঁঝিঁর চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

বিজুর থিলখিল হাসি ওদের তিনজনের বুকেই ধেন বাজতে লাগল।
তিনজনেই তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়। কিছুই দেখা যায়
না। ওথানে লাইনের উপর হয়ত এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে।
হয়ত এতক্ষণে শেয়াল এসে চাটতে আরম্ভ করেছে। আর ওরা তিনজন
যখন চলে যাবে পুল থেকে নেমে, গভীর রাত্রে সেই থিলখিল হাসিটা
হয়ত রেল লাইনের লোহায় বেজে উঠবে। কেননা, বিজুর গলাটা ওই
লাইনের উপরেই কাটা গিয়েছে।

গুদের তিনজনকে এখন যে-কোনও লোক পুলের উপর এই অবস্থায়

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে খারাপ কিছু সন্দেহ করত। যেন তিনটে ষড়যন্ত্রী কোন

সর্বনাশের মতলব আঁটছে। গুদের ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড় উসকোথুসকো চুল, সর্বোপরি গুদের রক্তাভ চোথে কুটল প্রশ্ন ও কঠিন প্রতিহিংসার একটা বাসনা দপদপ করছে।

মণি-হারা অজগরটার মত দারুণ যন্ত্রণায় ও আক্রোশে যেন ওরা মনের অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছে বিজুর মৃত্যুর কারণটা। মনে পড়ছে। আজ যথন বিজু এল বিকেলে ওরা বললে, "বিজু তুমি লেট।" বিজু বললে, "এখন থেকে লেট হতে হতে আর আসাই হবে না।" ওরা বললে, "কেন ?"

বিজু হেলে বললে, "বারে, আমার বৃঝি বে-থা হবে না। তোমাদের তিনজনের সঙ্গে ঘুরলেই আমার চিরকাল চলবে ?" বলে জোরে হাসল।

কিন্তু কী এসে যায় তাতে? ওকথা বিজু প্রায়ই বলত। নতুন কিছু নয়। হাা। লেট বিজুব প্রায়ই হত। মনে কোনও রাগ থাকলে, কিংবা এমনি রহস্ত করেও কতদিন বলেছে, "আর আসা হবে না। আজকেই ইতি।" এরকম অনেক ইতি হয়েছে, কিন্তু তারপরে পুনশ্চের কোন অভাব হয়নি। স্বতরাং বিজুর আজকের কথায় কিংবা ভাবে নতুন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে শেষ দেখাকে চিহ্নিত করা যায়।

তবে ? তবে কী হল ? ওরা তিনজনে একই সঙ্গে ফিরে তাকাল আবার লাইনের দিকে। তিনজনেরই যেন লাইনটার উপরে গিয়ে কপাল কুটতে ইচ্ছে করছে। কপাল কেটে কুটে জিজ্ঞেদ করতে ইচ্ছে করছে, "কেন, কেন বিজু ?"

কিন্তু ওরা তিনজনেই মুখ চেপে রইলো রেলিং-এ। কেননা, কপাল কুটে রক্ত-গঙ্গা করলেও লোহার লাইনটা কিছু বলবে না।

শুধু বিজুকে ঘিরে ওদের পুরনো দিনগুলি আবর্তিত হতে লাগল। দেই দিনগুলি, যথন বিজ্ঞলী ব্যানাজী ছিল ওদের সহপাঠিনী।

যথন ওরা ছিল ছাত্র। যথন ওদের জীবনে ছিল ঝড়ের বেগ, ফেনিলোছল প্রাণ আর চোথে স্বপ্নের কাজল। যথন বিজু ক্লাসে আসত রাজেন্দ্রাণীর মত, আর ওরা ছিল যেন বিদ্রোহী প্রজা। রাণীর স্থাতি করত ওরা বিজ্ঞপ দিয়েই, বেয়াদপির হাসি থাকত ওদের ঠোটে ও চোখে। কিন্তু বিজু ছুটে যায়নি প্রিফিপালের ঘরে। খাঁটি রাজেন্দ্রাণীর মত শুধু হেসেই শাস্ত কবেছে সেই বিদ্রোহাদের। যে-হাসিটা তথন থেকেই বিজুর কলঙ্কের সন্দেহ ঘনিয়ে এনেছিল সকলের মনে। আর সকলের মত ওয়া তিনজনও সন্দেহ করত। কলঞ্চিনা ভেবেই ওদের বিদ্রোহ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে চেয়েছে মাথে মাথে।

কিন্ত ছাত্র-জীবনের যেথানটায় থাকা উচিত ছিল নিশ্চিম্ত আশ্রয়, আহার আর একটু ভালবাদা, ওদের দেই আদল নৌকাটাই ছিল তলাফুটো। জীবনে যে-ঝড়ের বেগটা ছিল, সেটা শুধু নোঙর ছিঁড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে সর্বনাশের মধ্যে। কলেজেব প্রাঙ্গণ ছেড়ে কবে ওরা জীবনের আশুন-লাগা অঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়েছে, নিজেদেরই মনে নেই। মনে নেই, বাইরের প্রাঙ্গণে এসে কলেজের দলাদলি ভূলে, কবে ওরা তিনজন বন্ধূ হয়ে গিয়েছিল! বেকারি আব অনাহারের জ্বালায় কবে ওবা শহরে সেরা ছবিনীত ও বেয়াদপ বলে কু-থ্যাত হয়ে গিয়েছে, সে-কথা ওরাও জ্বানে না।

আর কে এক বিজলী ব্যানার্জিকে নিয়ে কোন একদিন গুরা একটু
মস্তানি করতে চেয়েছিল, সে-কথাও ওদেব মনে থাকত না, যদি না তিনবছর আগের এক সন্ধ্যায়, শহরের দক্ষিণে, নিরালা রেল-কালভাটের উপর
দেখা হয়ে যেত। রাজেন্দ্রাণীব চোখের কোলে সেদিন গভার পরিখা।
চোখ ছটি বড়বেশা ভাসা ভাসা, করুল। মুখখানি শুকনো। হাত ভরতি
বাদাম ভাজা। মুখেও ত্-একটি দানা ছিল।

ওদের তিনজনকে দেখে এক মুহূর্ত বুঝি লজ্জা পেয়েছিল বিজু। পর-মুহুর্তেই সেই রাজেক্রাণীর হাসি বিহাতের মভ ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার করুণ মুখে। বলেছিল, "আপনারা এখানে ?" বিজ্ঞলীকে দেখা মাত্র ওদের তিনন্ধনেরই জিভ চুলকে উঠেছিল বিজ্ঞপ করার জন্তে। মনে মনে তৈরি হয়ে উঠেছিল পিছনে লাগার ফিকিরে।

কিন্ত বিজ্ঞলীর কালে। চোধ ছটিতে কী জাগ্ন ছিল, ওদের ইচ্ছে পূর্ব হয়নি। বরং সেই কুখ্যাত ছবিনীতেরা বিজ্ঞ গায়ে-পড়া জালাপে যেন একটু থিতিয়েই গিয়েছিল। বলেছিল, "এমনি।"

কিন্তু একটু রহস্তের আভাস যেন চিকচিক করে উঠেছিল বিজুর কালো চোখে। বলেছিল, "আরও কদিন দেখেছি এখানে আপনাদের।"

বলে হাতের মৃঠি খুলে বাড়িয়ে দিয়েছিল তিনজনের দিকে। বলেছিল, "নিন, বাদাম খান।"

ওরা তিনজন মুথ চাওয়াচায়ি করে বাদাম নিয়েছিল। দেখলেই বোঝা বাচ্ছিল, তিনজনের মুখে উপোদের ছাপ। ছেঁড়া জামা কাপড় আর উদকোবুদকো চুলে তিনজনকে যতটা হতভাগা মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী মতলববাজের ছাপ ছিল ওদের চোথে মুখে।

ওদের তিনজনকেই একটা অস্বান্ত ঘিরে ধরেছিল। কী বলতে চার নেরেটা? ওরা কেন আসে এই কালভার্টের কাছে, জানে নাকি সে? জানে নাকি ওই অদ্রের সাহডিংএর পাশে থাকদেওয়া রেল-স্লাপারগুলি সরাতে এসেছে ওরা? কেন না, স্লাপারগুলি একটি কাঠের সোলায় পৌছে কিলে তবে ওরা কিছু টাকা পাবে। টাকা ওদের চাহ, নহলে বাঁচা যায় না। আর বাঁচবার অস্ত-কোন রাস্তা ওরা আবিদ্ধাব করতে পারেনি।

কিন্ত বিজ্ঞলী ওদের কিছুই বলোন। গুধু সেই হাসিটুকুই লেগে ছিল ঠোটের কোলে। বলেছিল, "চলুন, শহরের দিকে যাওয়া যাক।"

অসম্ভব। কাজ হাসিল না করে কেমন করে যাবে ওরা ? পা ধসছিল তিনজনেই।

विकली वावात वर्लाह्न, "हमून।"

আশ্চর্য! সে-ডাক ওরা ফেরাতে পারোন। যেন কোন্ স্থান্য আবছারা থেকে এক বিচিত্র রংশুময়া তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হাতছানি দিয়ে। নিয়ে গিয়েছিল ওদেরই 'গণেশ কাফের' আন্তানায়। আর নিজের থিদের নাম করে এক রাশ খাবার নিয়েছিল। বলেছিল, "টি এক্স আর এর ক্লাস টেনের মেয়েটাকে পড়াই। আৰু মাইনে পেয়েছি, খাওয়া যাক।"

তথন ওদেরও চকিতে মনে পড়ে াগরোছণ কালভার্টের কাছেই টি এক্স স্পার এর কোয়াটার। তাই বিজু তাদের দেথতে পেয়েছিল করেকদিন। র্ত্তরা লোভীর মত থেরেছিল। জানত, রাধু বাড়ুজ্যের এক পাল পুয়ি-থিকথিক ঘরে কানাকড়িট না থাকলেও বিজ্ঞার অভাব নেই। তাঁর মেলাই মকেল।

থেতে থেতেই তিনজনের মধ্যে কে যেন জিজেদ করেছিল, "কলেজের খবর কী ?"

বিজু ছোট মেয়েটির মত এক মুখ খাবার নিয়ে বলেছিল, "ছেড়ে দিরেছি।" "কেন ?"

"টাকা নেই।"

অবিখান্ত মনে হয়েছিল ওদের। টাকা নেই, সবাই জানত। ভিন্ত এ-কথাও সবাই জানত, ব্রজেন পালের মত কাপ্তেন থাকতে, বিজ্ঞানীর কোনও অভাব নেই। উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী নকুড় পালের নিকৃষ্ট ছেলে ব্রজেন পাল। কিন্তু নকুড়ের মতে. সে ত ভগবানের হাত। ওই হাতটি থাকলে গাধা পিটিয়ে নাকি ঘোড়া করা যায়। আর পালবংশে কলেজের মুক্র দেখা সে-ই ত প্রথম। অভএব, বি-এ পাশ করতে দশ বছর লাগলেও ক্ষতি কী ? নিকৃষ্টের পিছনে উৎকৃষ্ট টাকা থাকলেই ত গাধা একদিন ঘোড়ার মত হেবাধবনি করতে পারবে।

সেই হেষাধ্বনিরই বাসনায়, খুরেমারা নাল থেকে মাথার শিরস্তাণ পর্যন্ত পোশাকে আশাকে ব্রজন একটি পাকা অশ্ব হয়ে গিয়েছে তথন। আমেবিকান কাট কোট প্যাণ্টের পকেটে তার উৎক্রষ্ট টাকা বাজত ঝনঝন করে। বিশেষ করে বাজিয়ে ফিরত সে বিজলীর পিছনে। কলেজ থেকে রাধু বাড়ুজ্যের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে দেখা গিয়েছে ব্রজেনকে। ব্রজেনের কথা শুনে মনে হত, বিজলীর শাড়ি ব্লাউজ, বই-ফাউণ্টেনপেনটি পর্যন্ত ওর টাকাতেই কেনা।

সবাই তাই বিশ্বাস করত। ব্রজ্ঞেনের সঙ্গে তথন বিজ্ঞপীকে এদিকে শুদিকে দেখাও যেত। তাই, টাকা নেই শুনে ওদেরই গলায় থাবার আটকে যাবার দাধিল হয়েছিল।

বিজুর চোথে সেই রহভের ঝিকিমিকি আরও করেকটা খুলঘুলি দিয়েছিল খুলে। হেসে বলেছিল, "কী হল ?"

একজন জিজেস করেছিল, "ব্রজেনের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে নাকি ?"
পলকের জন্ম বৃথি বিজলীর চিকুর চিকচিক চোথ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল।
ঠোটেয় কোণে হাসিটুকু গিয়েছিল মরে।

পরমূহতেই আবার হেসে বলেছিল, "ঝগড়া হবে কেন। ষভটুকু ভাষ দেখছেন, এখনও তাই আছে। ব্রজেন ত কখনও পেছন ছাড়ে না। আপনারা বোধহয় দেখেননি, ব্রজেন ছায়ার মত আমাদের পেছন-পেছন এসেছে। উকি দিয়ে দেখুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এই দিকে চেয়েই।"

ওরা উকি দিয়ে অবাক হয়ে দেখেছিল, সত্যি ব্রজেন বাইরে দাঁড়িয়ে। চোখে তার অপেক্ষমান কুক্রটার রূপা প্রার্থনার দৃষ্টি। ঠোঁটে সিগারেট, হু'হাত প্যাণ্টের প্রেটে।

ফিরে দেখেছিল ওরা, বিজ্ঞলীর ঠোঁটে যেন ক্লান্ত বিষণ্ধ হাসি। আর সেই ওদের তিনজনেরই, বিজ্ঞলীকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। ওদের ত্রিনীত বুকেও মানুষের স্থাপিণ্ডের অবশিষ্টাংশে টনটন করে উঠেছিল ষেন একটু।

বিজু কেমন একটু হেদে আবার বলেছিল, "মেয়ে হয়ে ব্রজেনের টাকা। কেমন করে নেওয়া যায়, বলুন।"

সেই মুহুর্তেই বিজ্ঞলার দিকে তাকিয়ে থাকা চোথের চাউনি একেবারে বদলে গিয়েছিল ওদের। সেই মুহুর্তেই একটি মেয়ে-জাবনের সত্যের তত্তকে আবিকার করে, বিজ্ঞার নতুন পরিচয়ে অপরাধী হয়ে উঠেছিল নিজেরা।

বিজলী তথন উঠে পড়েছিল। ওদের মধ্যেই কে যেন বলেছিল, "চলুন আপনাকে গৌছে দিয়ে আসি।"

বিজ্ঞলীর চোথে আবার দেই রাজেক্রাণীর হাসি উঠেছিল চমকে।

বলেছিল, "ব্রজেনের জন্তে ? তার দরকার হবে না। পেছনে যুরেই যথন ওর শান্তি, ও যুক্ক। কিন্তু—"

বিজ্ঞলীর চোথে রহন্ত ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল হঠাও। একটু থেমে বলেছিল, "কালভাটের ওই বিচ্ছিরি জায়গাটায় আপনারা আর যাবেন না। রেলের গুড্সশেডের ওথানটা থেকে পুলিশে বিনা লোষেও লোক ধরে নিয়ে যায়।"

বলে সে চলে গিয়েছিল।

ওরা তিনজন যেন বিজলীতারের শক্ থেয়ে থমকে ভটস্থ হয়ে গিয়েছিল।

সেই ওদের ত্রথীকে ঘিরে বিজ্ঞলীর শুরু। সেইদিনই 'গণেশ কাফে' থেকে গোটা শহরে মাছিরা ভ্যানভ্যান করে উঠেছিল, তিন কুথ্যাতের সঙ্গে বিজ্ঞলীর মিলনের কথা। বলেছিল, যার যেথা ঠাই।

তারপর সে-কাহিনীও পুরনো হয়ে গিয়েছে। এই তিন বছরে, ওই

ভিনজনের সঙ্গে বিজু প্রতিদিন খুরেছে। কবে ওরা 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' হরে গিরেছে। কবে ওরা চারজনের এক সর্বক্ষণের অথও জুট হ'রে গিরেছে, নিজেদেরও বোধহয় মনে নেই। দেখে, শহরের টোপ-ফেলা খেলোয়াড়েরা অনায়াস ভেবে অনেকবার উৎসাহিত হয়েছে আর আক্রোশে দাঁত পিষেছে। বজেন পিছন ছাড়েনি, ক্ষিপ্ত হয়েছে আরও। গোটা শহরের গারে অনেক আলা ধরেছে। আজও ধরেছে।

আঞ্জ ধরেছে; এবং ধরিরে বিজু নিশি ভাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল। কেন?

রেলপুলের উপর থেকে তিনটে অভিশপ্ত প্রেতের মত ওরা আবার ফিরে ভাকাল ফোর্থ লাইনের সেহ জায়গাটায়।

আর ওদের তিনজনেরই মনে হল, প্রথম দিন বিজুকে যে রহস্ত খিরে ছিল, আব্দ সেহ রহস্তই ওই ফোর্থ লাইনের উপরে শেষবারের জন্ত গলা পেতে দিয়েছে। উদ্যাটনের কোন চিহ্নহ সে রেখে যায়ান। শুধু তিনটি প্রেতাম্মা চিরকাল ধরে সেই রহস্তের সন্ধানে ফিরবে।

ক্ষিরবে, আর জানতে চাইবে, কেন বিজু নিশি তাকরার আমবাগানের ধারে এসোছণ। বিজু তাদের কালভার্টের সেই বিচ্ছিরি জায়গাটার যেতে বারণ করোছল, তারা আর যেতে পারেনি। তারপরে বিজু তাদের অনেক জায়গায় যেতে বারণ করেছে, তারা যায়নি।

কিন্ত বিজু কেন নর্থ কোবনের কাল-জাধারে, লাখনের ভপরে এদে মরেছে ? কেন বিজু ?

জবাব পাওরা যাবে না। কালকের শিশিরে-ভেজা লাহনটার কোন চিহ্নও থাকবে না। কেবল অদ্রের ক্রেশ লাহনের কাছে, ছ ফুট উচু দিগস্থালের এই লাল আলোটা জনবে। থিতিরে আদার অন্ধকারে এখন ওই আলোর রক্তাভা বেশ ভাঁড় মেরে মেরোগরে ঠেকেছে ফোর্থ লাইনের বুকে। ওহ রক্তাভা রেশটা চিররাত্রি ধরে দগদগ করবে একটি রক্তাক্ত ক্ষতের মত।

কিন্তু তার পর্ণিন রহস্থের একটি গ্রান্থমোচন হল। সকলের জিহুবা আর একবার লক্লক্ করে উঠল। বিকেলের দিকে মর্গ থেকে সংবাদ এল, বিজ্ঞা গর্ভবতী ছিল।

আর ওরা তিনজন নরেশ-প্রভাত-শঙ্কর গণেশ কাফেরই 'ফর গেডীঞ্চ'
বুপরিতে বসেছে মুখোমুখি। চোখে ওদের প্রজালত দ্বণা দপদপ করছে।

ছিংস্র কৃটিল সন্দেহে ওরা নিজেদেরই পরস্পরকে হানছে। ওদের গোটা জীবনের সব সর্বনাশ আজ নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি করবার উন্মাদনায় বসেছে কব্ল করতে। কে? কে অকলঙ্ক বিজুকে এই কলছের বোঝা চাপিয়ে মেবেছে?

কব্ল থেতে হবে, কেননা তাবা তিনজন ছাড়া, বিজ্ঞলীর এই সর্বনাশের
শরিক আর কেউ হতে পারে না। শহরের সব বিষধরদের নির্বিষ করেই এই
ছর্বিনীত ছন্নছাড়া ত্রিভ্জকে সে নিজেই আশ্রয় করেছিল। একটি মেয়ে
যতটুকু পারে, তাব সবটুকু নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এই তিনের
কাছে; তাব সব সর্বনাশ, তার সব কলঙ্ক সে বন্ধক রেখেছিল এই তিনজনেরই কাছে, বন্ধ্ছের মূল্যে। সাহস প্রীতি আর স্নেহেব মূল্যে। তাদের
তিনজনকে সর্বনাশের সব পথ থেকে নোংরা বীজাণ্দের সমস্ত আশ্রয় থেকে
ফিবিরে নিয়ে আসাব মূল্যে, বিজু তার ভিতর-ভ্রারের কপাটও দিয়েছিল
হাট করে খূলে। বাথেনি কোন সদর অন্ধর। তাদেব তিনজনের পাঁশআন্তার্ণ ত্রিভ্জ-আঙিনাটায় নিশ্চিস্ত হয়ে ফুটেছিল সে ফ্লের মত। তারই
স্থােগ নিয়ে কে তাকে খুন করেছ প্রকাশ করতে হবে। বন্ধুছের হাতে
নিক্তেক অবশ কবে ছেড়ে দেবাব তমস্কক ছিল তাদেরই হাতে। তারাই
কেউ ছিঁড়েছে সেই ভমস্কে। কবুল করতেই হবে।

সেই কবুল করবার জন্তেই, তিনজনে তারা কাঠের খুপরিটার মধ্যে রুদ্ধ-শ্বাস হিংস্র হয়ে বসে আছে। কারও দিক থেকে কারও চোথ নামছে না। যেন প্রত্যেকেই শিকাবী ও শিকার।

বাইরে 'গণেশ কাফে'র শুলতানি চলেছে রোক্সকার মতই ু সেথানে তাকিরে বোঝবার উপায় নেই, এই একই ছাদের তলার, একটি খুপরিতে, একটা ভয়ংকর রক্তারক্তির উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে!

কুটিল সন্দেহে, চাপা জুদ্ধ গলার হিসিয়ে উঠল শঙ্কর "আমি নয়, প্রভাত নয়, নরেশ নয়, তবে কে ? কে, আমি জানতে চাই। আর কে ছিল তার, আমরা ছাড়া ?"

বেন ছোবল মারার আগে, কেউটের মত কাঁধ বাঁকিয়ে নরেশ গর্জে উঠল, ''আমিও তাই জানতে চাই। সে বেই হক্, আমি তাকে ছ-ছাতে টিপে পিঁপড়ের মত মারতে চাই।''

মাত্র্য যথন ভন্নংকর হরে ওঠে, তথন তার স্বটাই নাট্কীর দেখার। প্রেন্ডাত পকেট থেকে ওর সেই বিধ্যাত বোতাম-টেপা ড্যাগারটা বার করে খুলে রাখল টেবিলের উপর। শাণিত ছুরিটার তীক্ষ ধার আজ রক্তলোলুপতার বেন বড় বেশী চকচক করছে। সে ছুরিটা বিজলীর সামনে যতবার খুলেছে প্রভাত, ততবারই বিজলীর হু চোথে ঘনিরে এসেছে অভিমান। বলেছে, "কতদিন বলেছি তোমাকে প্রভাত, ওটা আমি হু চক্ষে দেখতে পারিনে। রেখে লাও।"

বলে নিজের হাতে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আজ বন্ধ করবার কেউ নেই।
সে বললে দাঁতে দাঁত পিষে, "তাকে যথন আমি পাব, সে যতবড় বন্ধই
হক, তার বুকটা আমি উপড়ে ফেলব।"

কিন্তু এ শুধু কথা। তারপর ?

ছুরিটার তীক্ষ ধার ওদের তিনজনের মুথেই যেন হিংস্র হয়ে জ্বলতে লাগল। যেন হত্যা-উৎসবের আগে, মন্ত্রপূত অস্ত্রটাকে ঘিরে বদেছে ওরা ট্রাইব্দের মত।

আগে ওরা রাগে ও দ্বণায় যথন কোন কারণে রুদ্র হয়ে উঠত, তথন বিজ্ঞলী ওদের শাস্ত করত। শাস্ত না হলে বিজু রেগেছে। বিজু কেঁদেছেও।

আৰু বিজু নেই। আৰু ওরা সেই মূর্তি ধরেছে।

প্রভাত ছুরি বের করেছে। নরেশ ওর সেই কালো বিশাল শরীরটার পেশীতে পেশীতে ঘষছে। শঙ্করের রক্তাভ বড় বড় চোথ হটিতে নেশা ধরেছে। যে-চোথ দেখলে বিজু হাসতে হাসতে আঁচলের ঝাপটা মেরেছে। বলছে "এই, এই রাক্ষদ, চোথ করেছে দেখ।" নরেশের পেশীশক্ত শরীর বিজ্ঞান্ত ছোট হাতথানির চাপে কোনদিন নির্দয় হুর্দাস্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

ওরা প্রতিটি দিনের পাতা উর্ল্টে উল্টে দেখছে, গুঁজছে, পরম্পরের প্রতিটি দিনের ব্যবহার। প্রতিটি দিন, কে কবে কেমন করে হেসেছিল, কতথানি বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল বিজুর। কোনদিন কে কতক্ষণ একলা ছিল বিজুর সঙ্গে। বিজু কাকে কবে একটু বেশী স্নেহ করেছিল।

ওদের মনে এই অবিশাস ও সন্দেহের জড় লুকিয়ে ছিল হয়ত। কিন্তু
তথন বিজু ছিল। রামধহুর মত কোন কালকূট মেঘকে ঘন হতে
দেয়নি। বুক চেপে হাঁটা খাপদ-অন্ধকার পারেনি ফিরে আসতে। আজ
ওদের সেই মন হতাশায়, অবিশাস ও সন্দেহে হিংল্র। সেই খাপদ-অন্ধকারটাই
গ্রাস করেছে আজ তিনজনকে। তাই প্রতিদিনের উনিশ-বিশ ঘেঁটে ঘেঁটে
খুঁজছে ওরা। কে ? কে হতে পারে ? বিজুর নিশি ভাকরার আমবাগানের
ধারে বাবার আগে, কাল বিকেলেও কে কেমন করে কথা বলেছিল তিন-

জনে, সেটাও ভাবছে ওরা। ভাবছে, তিনজনের মধ্যে, কাকে বাঁচাবার জন্মে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে নি বিজু ?

একসমরে নিজেদেরই নিম্বাসে চমকে উঠে ওরা পরস্পরের দিকে তাকার। তারপর টেবিলের উপর ছুরিটার দিকে। বেখানে অনেকদিন বসেছে বিজু, আর বিজুকে ঘিরে ওরা বসেছে চেরারে।

সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওদের ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ওরা একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করবে। তবু বিজুর প্রতিদিনের শ্বৃতি ওদের মাঝে মাঝে আনমনা করে তুলছে।

শংকৰ হঠাৎ ডাকে, "প্ৰভাত।"

প্রভাত সন্দেহ- কবে আগে থেকেই রুক্ষ হয়ে জবাব দেয় "কী?"

নরেশ হল্পনের দিকেই তাকায় তীক্ষ চোথে।

শস্কর বলে "বেচু পাঠক তার বুড়ি দিদিকে খুন করতে চেয়েছিল, মনে আছে ?"

প্রভাত জ কুঁচকে বলে "তাতে কী ?"

"বেচু পাঠক তোকে দিয়েই খুন করাতে চেয়েছিল সম্পত্তির লোভে। তোকে নগদ হ' হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। বেচু পাঠক দরজা খুলে রাখাবে বাত্রে, তুই গিয়ে শুধু বুড়ির গলাটা টিপে রেখে আসবি অন্ধকারে। ব্যস্ আর-কিছুই নয়। এমন কি বেচু পাঠক পবে ধরিয়ে দিতে চাইলেও তোকে ধববার কোন উপায় থাকত না।"

প্রভাত প্রায় চিৎকার কবে ওঠে "কিন্তু তাতে কা হল ?"

শস্কব যেন প্রায় চুপি চুপি বলল, "তুই তা করিসনি। বিচ্ছু তোকে বাবণ কবেছিল বলে।"

শঙ্করের গলার স্বরে প্রভাত আর নবেশ যুগপৎ চমকে ওঠে। ছজনেরই চোপে ঘৃণা আর উত্তেজনা ছাপিয়ে একটা নিশি-পাওয়া ব্যাকুণতা ওঠে কুটে। ওদেব তিনজনেরই চোথের উপর ভেসে ওঠে বিজুর মূর্তি।

হাা, বিজু প্রভাতকে যেতে দেরনি বেচু পাঠকের দিদিকে খুন করতে। খুন করাব ভরাবহ নারকায়তার রূপ ওদের অমুভূতি থেকে বছদিন বিদায় দিরেছিল। ওদের দেই অমুভূতিটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বিজু।

যথন ওরা চাকরির জগু দরখান্তের পর দরখান্ত করেছে, ভেঁড়ার পালের মত সর্বত্র লাইন দিয়েছে, চটকলের স্পিনার হবার আশাতেও গিয়েছে ছুটে আব ফিব্রুর এনে হতাশার অবসাদে পড়েছে ভেঙে, তথন একটিই সং ও সত্যিকারের রাস্তা খোলা ছিল, মরা। থবরের কাগজের একটি শিরোদনামাকেই ওরা বাড়াতে পারতো, 'অনাহারের জালার যুবকের আত্মহতা।'

কিন্তু তা করেনি ওরা। তারই একটা রকমফের জীবনের যত ভয়াবহ অন্ধকার স্থান্তকপথগুলি বেছে নিয়েছিল। কেননা, ওরা দেখেছিল, এ-দেশে ওইটিই প্রাশস্ত পথ।

সেই সময়েই বিজুর আবির্ভাব হয়েছিল ওদের জীবনে। সে আগলে গাঁড়িয়েছিল ওই অন্ধকার স্থড়কগুলি।

সেই সময় দেখেছিল, ওদের রাজেন্দ্রাণীর মুখে ঠিক ওদেরই মত উপোদের ছাপ। তথন থেকে ওরা হু পয়সার বাদাম, চার পয়সার মুড়ি, হু গেলাস চা, বিজুর সঙ্গে ভাগ করে থেয়েছে। অনাহারের মধ্যেও সমস্ত লোভ জয় করেছে ওরা।

প্রভাত গোঙার মত ঘড়ঘড়ে গলায় বলল "হাঁা, বিজু বারণ করেছিল। বলেছিল, বারণ না শুনলে সে মরবে। বিজু মরবে, তাই আমারও যত ঘেরা হয়েছিল টাকার লোভে। বিজু বারণ করেছিল। বিজু তোকেও বারণ করেছিল শহর। দাশু গাঙ্গুলি তোকে পাঁচ শ টাকা দিতে চেয়েছিল, শুধু ওর অপজিট পাটির লিডার কেদার ঘটকের নামে একটা মেয়েমায়্যকে জড়িরে মিথ্যে বক্তৃতা দেবার জন্ত। মানহানির মামলা করলে টাকা দেবার চুক্তিছিল দাশু গাঙ্গুলির। কিন্তু তুই যাসনি, বিজু বারণ করেছিল।" যেন মাতালের মত হরহীন গলায় বলতে থাকে প্রভাত "বিজু তোকেও বারণ করেছিল নরেশ। ডাক্তার তালুকদার তোকে মাদে তিন শ' টাকা মাইনের চাকরি দিতে ক্রুচিয়েছিল, শুধু তার স্মাগলিং-এর কর্নারগুলির উপর নজর রাখবার জন্তে, দল্লের বিশাস্থাতকদের ওপর স্পাইং-এর জন্তে। সেই চাকরি তুই নিসনি। বিজু তোকে বারণ করেছিল।"

বিজু তাদের বারণ করেছিল, এই কথাট। কাঠের খুপরির মধ্যে আবতিত হতে থাকে। বিজু তাদের বেল্লা করতে শিথিয়েছিল। তাই তারা অন্ধ-স্থুড়ঙ্গগুলির মুথে পা দিয়ে ফিরে এদেছিল। তাই তারা এ-সংসারের সকল অনাহারীর সাধারণ দলেই এসে ভিড়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল আর সকলেরই মত রোবে ও রাগে, কটে ও কালার।

আর তবু উপোদী বিজু তাদের তিনজনের তিলে তিলে মরা মূর্তিগুলির দিকে তাকিরে কখনও চোখের জল চাপতে পারেনি। মুথ নিচু করে, যেন অপরাধিনীর মত বলেছে, হয়ত আমার জন্তে, আমারই জন্তে তোমরা মরছ। হয়ত আমার ভূল হছে। তোমরা একটু ভাব কিন্তু তথন আর ভাববার কিছু নেই। একদিন বে-পথ থেকে ফিরে-এসে ওরা বিজুকে ঘিরে ছিল সেই পথটাকে ওরা ঘুণা করতে শিখেছিল। বিজু ফিরিয়ে দিতে চাইলেও ওরা ফিরে ঘেতে পারত না। পারবেও না। কারণ, ঘুণা শুধু নয়, ওরা একটি ভালবাসাকে পেয়েছিল। একটি বিজুকে পেয়েছিল, যার সঙ্গে ওরা সংসারের লাঞ্ছিতদের হাটের মিছিলে চেয়েছিল শরিক হতে।

তাই, রাজেন্দ্রণীর শোক-বিমৃচ চোথের জল তারা মুছিয়ে দিয়েছে। ওই কালো চোথে দপদপ করে আগুন জালারই তাপ চেয়েছে তারা। মৃত্যুহীন নির্ভয়ের খিলখিল হাসির ঝনঝনায় এ-বিশ্বসংসার কেঁপে উঠুক, তারা তাই চেয়েছে।

সেই হাসি তাই শেষদিন পর্যস্তও হেসেছিল বিজ্। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভন্ন ত্র্দশাগ্রস্ত জীবনে সেই হাসিটাই তাদের অনেক নির্ভয়ের নিশান হয়ে ছিল। সেই হাসিটা ছিনিয়েছে কে!

আর কারা ছিল বিজ্র জীবনের সব অদ্ধিস্থির থবর জানতে ? অসহায় আর অপমানিত ভদ্রলোক রাধুবাঁড়ুজ্যেকে সপরিবারে তিলে তিলে মরতে দেখেছিল তারা। শুধু তাদেরই তিনজনের জন্মে রাধুবাঁড়ুজ্যে তার আই-বুড়ো মেয়ের কলঙ্কে মাথা নত কবেছিলেন। সেই সবচেয়ে বড় কলঙ্কের শুপু তথ্য কী, তা ত শুধু তারা তিনজন আর বিজ্ই জানত। তাবা চারজনেই শুধু জানত, সেই কলঙ্ক ছিল শুধু তাদের চারজনের হাত ধরাধরি করে বাঁচা। তাদের বন্ধ্য।

বন্ধুত্বের সেই স্থযোগ নিয়ে, কে মেবেছে বিজুকে ?

তিন জোড়া চোথের কুটিল সন্দেহ, ঘুণার দৃষ্টি কেউ কারও উপর থেকে নামাতে পারছে না ওরা।

কিন্তু শত অবিশাস সন্দেহেও, ওদের ক্রোধের আগুনে আর তেমন করে ছুরিটার তীক্ষধার চক্চক্ করছে না। অবসাদগ্রস্ত মনে শুধু একটা হাহাকার ওদের যেন গ্রাস করে ফেলেছে। শুধু মনে পড়ছে, বিজু ওদের কোথার যেতে বারণ করেছিল, আগলে রেখেছিল কেমন করে! সর্বনাশীর মত কেমন করে সে তিনটি পুরুষের ছটি থাবার উপরে নিজেকে নিশ্চিন্তে মুক্ত করে দিয়েছিল।

'গণেশকাফে'র ঘরে ভিড় কমে এসেছে। ক্রমেই চুপচাপ হয়ে বাচ্ছে সামনের ঘরটা। রাস্তায় গাড়ি-বোড়ার শব্দও কমছে। নরেশ হঠাৎ যেন ছটফট করে উঠল। ছুরিটা হাতে নিরে সে জ্রুত। গুরিটা হাতে নিরে সে জ্রুত। গুরিটা হাতে নিরে সে

শঙ্কর আর প্রভাত হজনেই ফিরে তাকাল তার দিকে।

নরেশ যেন স্বপ্লাচ্ছরের মত শৃন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "একদিন, সেদিন তোরা হজনে ছিলিনে, কোথায় গেছিলি। এই ঘরে, আমি আর বিজু । বিজু হাসছিল, অনেক কথা বলছিল। কিন্তু আমার কী হল, আমি জানিনে। বিজুর শরীরের দিকে সেই যেন আমি প্রথম তাকালাম। সেই যেন প্রথম জানলাম, বিজুর রূপ আছে, যৌবন আছে, আশ্চর্য স্থলর তার গঠন। আমি পাগলের মত হহাতে জড়িয়ে ধরলাম বিজুকে। বিজু যেন একবার কেপে উঠে স্থির হয়ে গেল।"

বলতে বলতে নরেশ প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠল। কিছ কেউ ওকে কিছু বলল না। ছজনেই স্থির তীক্ষ চোখে তাকিয়ে আছে নরেশের দিকে।

নরেশ আবার বলল, "জড়িয়ে ধরে আমি বার বার ডাকতে লাগলাম, বিজু বিজু। বিজুর মুথ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাকাতে আমার লাহসও হচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরে, বিজু ছহাত দিয়ে আমার মাথাট। জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কী বলছ নরেশ ?' আমার চোথে বৃঝি তথন রক্ত। ফিরে তাকালাম তার দিকে। দেখলাম, মুথে তার হাসি, কিন্তু চোথে জল। সে যে আমার মাথার হাত দিল, তথুনি আমার কেমন হয়ে গেল! আমি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। বিজু বলল, 'নরেশ, বাবা কোনদিন বিয়ে দিতে পারবে না। আমি নিজে যদি করি, কাকে করব, বল ? তুমি বা চাইছ, তুমি নিতে পার! শঙ্কর আর প্রভাতকে আমি কী বলব ? তুমি কী বলবে ?' আমার তথন পালিয়ে যাওয়া কুকুরের মত অবস্থা। আমি ছ হাতে মুথ ঢেকে রইলাম। বললাম, 'ক্লমা কর বিজু, ক্লমা কর।' বিজু আমার ছ হাত ওর কোলের ওপর টেনে নিয়ে গেল। আরও কাছে এল আমার। বলল, 'তুমিও আমাকে ক্লমা কর নরেশ! তুমি, আমি, প্রভাত, শঙ্কর কেউই আমর। ভিন্ন হয়ে যেতে পারব না আর। তাই কোনদিনই আর আমরা এসব পারব না।'

নরেশ নিখাস নেবার জ্বন্ত একবার থামল। জাবার বলল, "এই, এই আমার একমাত্র অপরাধ বিজুর কাছে, তোদের কাছে। এই—এই—।"

বলতে বলতে তলিয়ে গেল নরেশের গলার স্বর।

কিন্ত প্রভাত জার শংকরও তথন নিশিপাওয়ার জড়ের মত মূথ ঢেকে বসেছে। ওই একই অপরাধ, ভিন্ন জারগার একইভাবে ওরাও করেছে বিজুর কাছে।

একইভাবে প্রভাত অন্ধকার রাত্রে বিজ্কে একা বাড়ি পৌছে দিতে গিয়ে সেই গাছতলায় ছ'হাতে টেনে এনেছিল কাছে। এইভাবেই, বিজ্য় ছটি ঠোটের পিপাসায় ছাতি ফেটে গিয়েছিল তার। কিন্তু তার মনে হয়েছিল বিজ্ব ঠোট বেন শবের ঠোট। ঠাগুা, রক্তহীন, জনড়, শক্ত। পরমূহুর্তেই প্রভাতের বুকের মধ্যে একটা ভয়ংকর সর্বনাশেব মত মনে হয়েছিল, বিজ্কে চিরদিনের জন্ম হারাবে সে। কিন্তু বিজ্ই তার ঠোটের স্পর্শ দিয়ে নির্ভন্ন করেছিল তাকে। শুধু সেই ঠোটে কোন অক্ল থেকে ভেসে আসা নোনা স্বাদ ছিল। সেই ঠোট নেড়ে সে বলেছিল, 'তা হলে আর ছজনের কাছে আমাকে মরতে হয় প্রভাত।'

একইভাবে এক বর্ষার রাতে, রেলের অন্ধকার ওভারব্রিঞ্চের নীচে
শঙ্কর বিজ্ব ছটি হাত চেপে ধরেছিল, যে হাত চেপে ধরার মধ্যে পুরুষ
ভার কিছুই গোপন রাখতে পারে না। তার বড় বড় চোথ ছটিতে দপদপ কবে পতঙ্গ পুড়ছিল। বিজু শুধু অপলক চোথে তাকিয়ে ছিল রেল
লাইনের দিকে। একইভাবে সে শঙ্কবকে শাস্ত করেছিল। একই কথা
বলেছিল, সে স্থৈরিণী হলে একই প্রাপ্য তিনজনকে দিতে পারত। তা
যথন নয়, তথন বজুছকে রক্ষা কবার প্রয়াসই বিজুর জীবনে অক্ষয়
হয়ে থাক।

বিজু বন্ধুছকে বক্ষা করেছিল। ওদের আত্মনাশের আর বন্ধুছের হুর্পের অটল প্রহরী বিজু। তবে? ওদের তিনজনের সর্বক্ষণের ছারা আর কেউ ভেদ করেছিল নাকি? ভেদ করে কোথায় যাবে? বিজুবই কাছে ত? যে-বিজু তাদেরই সঙ্গে মবছিল আর বাঁচছিল। তাদের ফিরিয়ে এনেছিল, বারণ করেছিল, ভালবেসেছিল।

রাত হয়েছে। ঠাস্ ঠাস্ করে গণেশ কাফের দরজা বন্ধের শব্দ ওদের চলে যাবার নির্দেশ দিছে । ওরা উঠে পড়ল।

কিন্তু পরস্পরকে কেউ ওরা ছেড়ে দিতে পারবে না।

বাইরের রান্তা ধেঁীয়ায় আর কুয়াশায় আবছা শীতার্ত পথটা নরকের মত জনহীন আর নিস্তর ।

কালকে ওরা কিছুই না জেনে, ফিরে যেতে পেরেছিল। আজকে ওরা

কিরে যেতেও পারছেনা। বিজুর যে কলঙ্কে শহর ধিকার দিয়ে কেসেছে, সেই একই ধিকার দিতে গিয়ে, আর সকলের মত বিজুর বাবার চোথের সামনেও এই ত্রিমৃতিই হয়ত ভেসে উঠবে। চির কলঙ্কটা তাদেরই জস্ত থেকে যাবে।

উত্তরদিকেই চলল ওরা। নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারটাই টানছে বেন ওদের। একজন হনহন করে তাদের পার হয়ে গেল কেঁটে। বেজে গিয়ে লোকটা যেন চমকে গেল তাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন থমকে গেল এক মুহুর্জে। কুয়াশায় অস্পষ্ট দেখা গেল লোকটার উদ্কোধ্সকো চুল। বড় বড় উন্মাদ চোথ ছটিতে চকিতে যেন একটা ভয়ের ঝিলিকও চমকাতে দেখা গেল। এক মুহুর্জমাত্র। ভারপরেই, আরও ক্রত এগিয়ে মেতে লাগল।

কে ? চেনা-চেনা লাগল যেন মুখটা ? ব্ৰজেন না ?

মনে হতেই ওদের তিনজোড়া চোথ, চোথাচোথি করল আর ওদের
মনের মধ্যে সহসা কেমন চমকে উঠল। যেন কী একটা ঘটে গেল
ওদের মধ্যে, আর সে মৃহুর্তেই তিনজনে ছুটে গেল ব্রজেনের দিকে। ছুটে
গিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনেই। মৃহ্রতমাত্র সময় না দিয়ে, টুটি ধরে
নিয়ে গেল সামনের সরু গলির মধ্যে।

কেন খিরে ধরল তিনজনে রজেনকে, নিজেরাই জানে না। শুধু ব্রজেনের মুখে যেন ওরা কী দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে †
খিদি কিছু জানে ব্রজেন, বলুক। ঘোচাক সন্দেহ।

ব্রজেন হাঁপাচ্ছে। এই শীতে ওর একটিমাত্র পাতলা জামার বোতাম খোলা। পাণ্টটা জুতো ছাড়িয়ে নেমে গিয়েছে, ধুলোয় লুটোচ্ছে, যেন খুলে পড়বে এখনি। সেটাকে ও ধরে আছে এক হাতে। সারা গায়ে ধুলো মাখা, যেন কোথায় গড়িয়ে এসেছে। ভয় নয়, চোখে ওর অস্থির উন্মান অস্বাভাবিক চাহনি।

বেহুরো ভাঙা গলায় ক্রত বলল, "কী, কা চাও তোমরা? বিজু, বিজুর থবর?" বিজু। বিজু। ওই নামটা ওরা কারও মুখ থেকে শুনতে চায় না। দাতে দাত চেপে ওরা তাকিয়ে রইল ব্রজেনের দিকে। যদিও চোথে ওদের বিশ্বয় চাপা থাকছে না। কেবল প্রভাতের হাতে ছুরিটা চকচক করছে। যেন সময় হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে দে।

আবার, একই গলায় আরও তীব্রভাবে বলল ব্রজেন, "বিজুর খবর চাও তোমরা ? বিজুর ?" বলতে বলতে ওর উন্মাদ চোথ ছটোতে হঠাৎ ৰূপ দেখা গেল। আর ছ'হাত বাড়িরে ধরল প্রভাতের হাত। প্রার কুদ্ধ গর্জনের স্থরে বলল, "তবে মার, মার, আমাকে মার।"

ওরা তিনজনেই যেন দারুণ বিশ্বরে একটা ভয়ংকর কিছুর কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

বজেনের গলা ক্রমেই অতলে ডুবতে লাগল। তবু অন্থির গলার বলল, "হাঁ, আমি, আমি দে-ই। আমাকে তাড়াভাড়ি মার, মেরে ফেল। আমি, আমি দে-ই। আমি তাকে তিন মাস আগে সাত শ টাকা দিয়েছিলাম। সে আমার কাছে এসে চেয়েছিল। নইলে তার বাপকে, তার মা-ভাইবোনকে বাড়িওয়ালা এক রাত্রে বাইরে বার করে দিত। হু'বছরের বাড়িভাড়া, আমি তাকে দিয়েছিলাম একটা সর্তে। যে-সর্তে আমি তার পেছনে ছায়ার মত ঘুরেছি। ছায়ার মত।"

ওরা তিনজনেই যেন ওঁত পেতে দাঁড়াল ব্রজেনকে টুকরো টুকরো করবার জন্ত। ব্রজেনের গলা সহসা আরও চড়ল। বলল, "মার, প্রভাত, শঙ্কর, নরেশ, মার আমাকে। আমি সেই, বিজু যাকে সবচেয়ে বেশী ছেলা করত, যার কাছে শুরে তাকে মরার যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল। যার ঠোঁটে, মুখে সে থুথু দিয়েছিল, অভিশাপ দিয়েছিল। তবু তার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল; আমি সেই, যে তাকে তবু শোভীর মত ছিঁড়ে থেয়েছে, আনেকদিনের লালসায়। আমি সেই, যে তাকে শেষবারের মত মেরেছে। মার, মার আমাকে।"

কিন্তু খুনের নেশা কোথায় গিয়েছে তিনজনের। একটা অবিশাস্ত ভয়ংকর কাহিনা শুনে তিনজনেই যেন চলচ্ছক্তিরহিত, বিহবল হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা উন্মান জন্তু, তাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বদে মৃত্যুভিক্ষা করছে।

মৃত্যুভিক্ষার আর্তনাদ ওরা শুনছে, কিন্তু এখনও বেন সেই বিজুই ওদের হাত ধরে রেখেছে, থে তাদের সব পদ্ধিলতা আর পাঁশ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। মনে হল, ব্রজেনকে খুন করার নিষ্ঠুরতাকে বিজুই যেন হ'হাত দিয়ে আগলে ধরে রেখেছে। ওরা দেখল, সেই পাঁশ-আন্তীর্ণ ত্রিভুজের ভিটেটায় এখনও ফুলটা ফুটে আছে, অস্লান।

সহসা ব্রজেনের গলার স্থর মোটা স্থার স্পষ্ট শোনাল। বলণ, "মারতে পারলে না তোমরা। স্থামি কাল রাত্রি স্থাটটা থেকে চবিবশ ঘণ্টা বাঁচবার স্থাপে চেষ্টা করেছি। ঘুরেছি, সে বেঁচে থাকলে স্থান্থীবন তার পিছে পিছেই ঘুরতাম।" আবার ওর চোথে সেই উন্মাদ ভাব পুরোপুরি ফিরে এল। পাশ্টি টে্চড়ে টে্চড়ে, টলতে টলতে চলে গেল। গেল সামনের ঝুপসি জম্মলের দিকে।

ওরা তিনজন তখনও তেমনি দাঁড়িরে। তথনও ওদের নড়বার ক্ষমতা ছিল না। হয়ত ব্রজেন রেল-লাইনে মরতেই গেল। যাক। ওরা কেরাতে যাবে না। কারণ, ওদের ব্কের মধ্যে তথন ফেটে পড়ার একটা ভরংকর যন্ত্রণা টনটন করছে। তিনটি ব্কে বিজুই তথন ফিস্ফিস্ করে যেন বলছে, কেন, কেন বিজু মবেছে ?

# শোভাবাজারের শাইলক

শোভাবাজারের শাইলক, এই নামেই তাকে সবাই চিনত। চিনত নয়, এখনো তাই চেনে। আর যতদিন বেঁচে থাকবে সে, ততদিনই চিনবে।

কারণ, এই নামটাই তার আসল পরিচয়। তার চরিত্রের ভিতর এবং বাইরের, সবটুকু মিলিয়েই, এই সার্থক নামটা লোকে তাকে দিয়েছে। লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই দিয়েছে।

কারণ তারা দেখেছে, সেকস্পিয়বের নাটকের চরিত্র ইছদী শাইলক যেমন তার থাতকের দেহের মাংস দাবী করেছিল পাওনা টাকার জন্ত, আমাদের শোভাবাক্সারের শাইলকের চরিত্রে সেই নিষ্ট্রতাই বর্তমান। যদিও পাওনা টাকাব জন্তে সে থাতকের মাংস আর দাবী করতে পারে না, কেন না, যুগটা বদলে গিয়েছে, তবু এটা ঠিক যে, পাওনা টাকার বদলে টাকা না পেলে মাংসতেও সে নারাজ্য নয়।

শোভাবাজারে অবশ্র একে আপনারা বড একটা দেখতে পাবেন না সেথানে কোন একটি কানাগলির স্বড়ংগেব মধ্যে মান্ধাতা আমলের মন্তবজ় রাক্ষ্সে বাড়িতে সে রাত্রিবাস করে শুধু। যে-বাড়িটার ঘরগুলি এখন অভস্র অন্ধ-গহরের বলে মনে হয়, আব সব তছনছ করা উচ্ছ্ ভালতার মত যার গায়ে বট অশ্বথেরা মাথা তুলেছে, একই পায়রারা বংশ পরম্পরা যার থিলানে-কোটরে জন্ম-মৃত্যুর লীলা-থেলা করে।

কিন্তু যে-হেতু সে শোভাবাজারের বাসিন্দা, সেই-হেতু তাকে শোভাবাজারের শাইলক বলা হয়। যদিও শোভাবাজারের সে আদি বাসিন্দা নয় এবং তার আদি যে কোথায়, সে বিষয়েও সঠিক কোন সংবাদ কেউ জানে না। তবু শোভাবাজায়ের সবাই তাকে চেনে। আর চেনেও অনেকদিন থেকেই; যথন সে বাঁক কাঁধে করে গঙ্গার জল সরবরাহ করত বাড়িতে বাড়িতে।

তথন এ অঞ্চলের প্রায় সব বিধবা এবং বুড়ী সধবা-গিন্নীরাই তাকে চিনতেন, বিশেষ, থারা ঠাকুরখরের বাইরের জগতকে চিনতেন না। আর বে-টুকু চিন্তেন, সেটুকু গঙ্গাজলের ছিটে দেওয়া চৌছদিটাকেই চিনতেন। তপ্পন তাঁদের মুখে একটি কথা শোনা বেত প্রায়ই, এই মুখপোড়া ঘটে, ছি-চরণের পাকগুলো ধুয়ে বাড়ি চুকতে তোর কি হয় রে, জাাঁ ?

এই ঘটে থেকে তার একটা পুরো নাম আবিষ্ণার করা যদিও খ্বই মুশকিল, তবু আমার মনে হয়, তার নাম ঘটোৎকচ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এখন যেখানে সে চাকরি করে দেখানে, অবিশ্বাস্ত হ'লেও তার নাম লেখা আছে, রাবণ হালদার। এই নাম এবং পদবী, হ'টি জিনিসই অবশ্র খুব গোলমেলে। এই জভেই গোলমেলে যে, সে নিজেকে পোদ্ জাতের লোক ব'লে পরিচয় দেয়, যাদের আর যাই হোক, বরেক্ত ব্রাহ্মণদের হালদার পদবীটা হওয়া অস্বাভাবিক। আর নাম ? সে বিষয়ে স্বাইকে এই ভেবেই নীরব থাকতে হয়, পৃথিবীতে কত বিচিত্র নাম-ই না আছে!

কিন্ত বেছে বেছে, আমাদের শোভাবাজারের শাইলকেরই কি এই নামটা রাখা ২য়েছিল ? কা বিচিত্র !

চার্করের কথাটা বলে নেওয়া দরকার। কেন না, প্রশ্ন উঠতে পারে, স্থদখোরের আবার চাকরি কিসের? চাকরি একটা সে করে, সেটা তাকে তার আসল ব্যবসায়ে অনেক এগিয়ে দিয়েছে।

কাছাকাছি একটি হাই-স্থলের সে বেয়ারা। গঙ্গাঞ্জলের পুণ্য-ব্যবস্থ করতে করতেই এই চাকরিটা সে কোন এক কালে পেয়েছিল। সেটা এখন কোন এক কালেই পৌছেছে এই জন্ত যে, পাঁচিশ বছরের ওপর সে এই স্থলে আছে। ইতিমধ্যে তিনবার প্রধান শিক্ষক বদল হয়েছে। অনেক নতুন শিক্ষক এসেছেন, পুরনো শিক্ষক গেছেন। মারাও কিছু কম যাননি।

তার আগে সে গঙ্গাজল দিত বাড়ি বাড়ি। আর সেই গঙ্গাজনের পুণ্যের-ুব্যবদার সময়েই সে প্রথম একজনকে ধার দেয়।

সেটাও থুব অভূত ব্যাপার, অন্তত শাইলক-ফ্রাবনের প্রথম অঙ্কুরোদগম কাহিনীটা জানা যায়।

সে যে বাড়িটায় তথনো ছিল, এথনো আছে, দেখানে অনেকেই তার মত। নানান কিকিরেই তাদের পেট চলত।

শাহলকের, হাঁ। শাইলক বলাই ভাল; শাইলকের হাতে দেদিন একটি মাত্র টাকা আছে, সেটা ভাঙিয়ে তাকে থেতে হবে।

ওই বাড়ির পরিচিত একজন তার কাছে একটা টাকা ধার চেয়েছিল। কিন্ত টাকা মাত্র একটি। দেওরা যায় না। তা' ছাড়া টাকা দেবার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। লোকটা তব্ও বিরক্ত করছিল, কারণ, তার একটু নেশা ভাং-এর স্থাপার ছিল। লোকটা প্রায় পারে পড়ে বলেছিল, চার পরদাটা বেশী হয়, কিছ রাত পোহালেই টাকার সঙ্গে পুরো হ'টি পরসা স্থদ দেবে।

কথাটা তার মনে ধরেছিল এবং মনে মনে ভর থাকলেও টাকাটা দিয়েছিল সে তাকে। যদিও রাত্রে সে তার জ্বন্ত উপোস করেছিল, তবু দেখতে চেয়েছিল, পুরো টাকাটার সঙ্গে তার আরো হুটি পয়সা আসে কি না।

এনেছিল। পুরো এক ইঞ্চি ভাষমেটারের রাজা-মার্কা ভামার নতুন হ'টি প্রসাই পেরেছিল সে। সেই দিনটা এবং প্রসা হটি যে কত বড় ঐতিহাসিক ব্যাপার, সেদিন সেটা বোঝা যায়নি। কেউ জানেও না।

শাইলকের বাড়ি কোথায়, আছে কে কে, বিয়ে থা' হয়েছিল কি না, ছেলেমেয়ে আছে কি না, এসব প্রশ্ন শাইলকের জীবন মৌন সমুদ্রের মতই নাবব। সেথানে কোনদিন বুড়বুড়ি কাটার মতো একটি ছর্বোধ্য শব্দপ্ত শোনা যায়নি।

তার এখনকার পরিচিতদের ধারণা, লোকটা আবহমান কাল ধরেই এক রকম দেখতে। রোগা নয়, মোটা নয়, পেটা-পেটা গড়নের একটি শক্ত কালো মান্ত্র, বয়সের যার গাছপাথর নেই। বয়স পঞ্চাশ হতে পারে, পয়য়য়য় হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়! টাক নেই, ধৄয়র বর্ণের ছোট ছোট থোঁচা থোঁচা চুল, যার কঝুনোই যেন বাড় নেই, পরিবর্তন নেই। মোটা জ্লীত নাক, ছোট চোথের ওপরে মোটা লোমশ জ্র-জোড়া ছমাড় খেয়ে পড়েছে যেন। সেই একই মার্কিন কাপড়ের হাফগার্ট আর আট হাত মিলের ধুতি কোঁচা দিয়ে পরা। পায়ে সে কোন দিনই জুতে। দেয়নি। নেশার মধ্যে শুধু চা।

স্থূলের অধিকাংশ মাস্টারমণাই তাকে থাতির করেন। মনে মনে রাগ এবং ঘুণা থাকলেও, ভয়ও করেন। কারণ, তাঁদের মাসের শেষ থেকে ম গোড়া থেকেই ধার দেবার লোক এই শাইলক। তাঁদেরই বেয়ারা।

কবে থেকে তার শাইলক নাম হয়েছে, সেটাও এখন অতীত কালের ঘটনা। স্বাই তাকে ওই নামেহ ডাকে। সে কিছু মনে করে না।

কেবল হেড-মান্টারমশাই তাকে রাবণ বলে ডাকেন। শাইলকের নিজেরও ওই নামটা মনে থাকে না, তাই জবাব দিতে ভূল হয়ে যায় মাঝে মাঝে। হেড-মান্টার রাবণ বলেন এই জল্পে যে, অস্তত শাইলক তাহলে তাঁকে থাতির করবে। আর বোধহয় সেই জল্পেই, শত প্রয়োজনেও, তিনি কথনো শাইলকের কাছে ধার করেন না। শাইলক মান্টারমশাইলের সৈব সমরেই প্রায় ধমকে কথা বলে। সে অধিকার তার আছে এবং তার ধমকটা সবাই মেনেও নিয়েছেন।

বেমন, বাংলার মাস্টার হরেনবাবু হয় তো ক্লাসে না গিরে ভখনো বিজিতে স্থা টান দিচ্ছেন, ঘণ্টা বেজে গিয়েছে পাঁচ মিনিটের ওপর।

শাইলক ব'লে উঠল কই হরেনবাব্, বিজি তো অনেকক্ষণ ধরে থাচ্ছেন, এদিকে এইটের বাঁদরগুলি যে লঙ্কাকাণ্ড করেছে। তাড়াতাড়ি যান।

হরেনবাবুর রাগ হবার কথা। হেড-মাস্টার কিছু বলছেন না। আর বেয়ারা এনে ছকুম করবে? কিন্তু হরেনবাবু রাগ করবেন কেমন ক'রে? আসল দুরের কথা, এ মাসের স্থানটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এখনো।

কিংবা, ইংরেজীর মান্টার অনিলবাবুকে ডেকে শাইলক হয় তো বলল, ও অনিলবাবু গুহুন, কোঁচাটা যে মাটিতে লুটোছে মশাই। ওই করেই ওই কাপড় ছেঁড়েন, আর মাসে মাসে ধার ক'রে তাই কাপড় কিনতে হয়।

व्यतिलवावूत मस्तत्र व्यवस्थ वर्गना निष्धारशास्त्र ।

কিন্তু তিনি শাইলকের একজন থাতক।

এসব তো খুবই ভাল কথা। এর চেয়ে অনেক থারাপ খারাপ কথা সে বলে। অঙ্কের মাস্টারমশাই রামক্ষকবাবুকে তো রাতি মত অঙ্কই শিক্ষা দিয়ে দেয় সে অনেক সময়। বলে, দেনার হিসেবে এত ভূল করেন, রামকেটবাবু, ছাত্রদের আপনি যা পড়াবেন তা আমার জানা আছে। যাক, ভূল করুন আর যা-ই করুন, আমার হু'টাকা তের আনা এক পয়সা হুদটা দিয়ে তারপরে যা খুশি তাই করুন গে।

প্রায় অধিকাংশ মাস্টারের ওপরেই তার থবরদারি চলে, হেড মাস্টারকে ছাড়া। তিনি শাইলকের কাছে ঋণ করেন না।

তবু মান্টারমশাইদের ওপর ধবরদারি করে করে, সকলের সঙ্গে সমান সমান কথা ব'লে, এমন একটা পর্যায়ে এসে পড়েছে যে, মনে হয় স্কুলে ওর ওপর কেউ নেই। স্মার যা খুশি তাই করতে ও বলতে পারে!

এই তো গত মাসে প্লের ইনস্পেক্টর এলেন। শাইলক তো অনেক মাস্টার-মশাইকেই সেদিন ধমকালে। তারপর ইনস্পেক্টর যথন এলেন, শাইলক আগে বেড়ে পরিচয় করিয়ে দিল। এই বে, ইনিই আমাদের হেড-মাস্টারমশাই। ইনস্পেক্টর নমন্ধার করলে, হেড-মাস্টারও। কিন্তু রাগে হেড-মাস্টার মশাই-এর গা অলতে লাগল। তথন কিছু বলতেও পারলেন না। শুধু তাই নয়, শাইলক সব মান্টারেয়ই পরিচর করিরে দিলে। ইনি আছের মান্টারমণাই রামক্ষণবাবু, ইনি বাংলার···ইত্যাদি।

সবলেবে, এই কুদর্শন, উচ্ করে কাপড় পরা, হাফসার্ট গারে, খোঁচা খোঁচা চুল শাইলককে ইনস্পেক্টর জিজ্ঞেন করলেন, আপনার পরিচয়টা তো দিলেন না ? শাইলক থুব গন্ধীর ভাবেই জবাব দিলে, আমি এ স্কুলের বেয়ারা।

ইনস্পেক্টর অবাক হ'রে তাকালেন হেড-মাস্টারের দিকে। হেড-মাস্টারের মুথ তথন লাল। থালি বললেন, রাবণ, তুমি বাইরে গিয়ে বসো।

भारेलक वारेद्र शिद्य वनन ।

ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর হেড-মাস্টার তো প্রায় মারতেই যান শাইলককে, গেট আউট, এখুনি বেরিয়ে যাও তুমি স্কুল থেকে।

অপরাধটা যে গুরুতর হয়েছে, সেটা ব্রুতে পেরে, নরম করেই জবাব দিলে শাইলক, আলাপ করিয়ে দিলে যে অপরাধ হয়, তা' জানতুম না। ঠিক আছে, আর এ রকম হবে না কোন দিন।

এমন কিছু হাতে পায়ে ধরে বলেনি শাইলক, কিন্তু ওইটুকু বলাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

७५ (महेनिनिष्टि कान माम्हेत्रिमभारेक आत मात्रानिन तम धमकान्नि।

কিন্ত, এ জারগাটা শাইলকের আসল ব্যবসার স্থান নয়। সেটা অস্তত্ত্ব এবং সেখানেই তাকে স্বচেয়ে ভাল ক'রে চেনে স্বাই। আর সেধানে কেউ মাস্টারমশায়ও নয়। স্ক্কেই নাচু শ্রেণীর লোক।

তাই, কুলের শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে, দরোয়ানের ওপর সব ভার দিয়ে সে গিয়ে বসে থালধারের সেই চায়ের দোকানটায়।

সেখানে তার একটি নিদিষ্ট আসন আছে। চায়ের গেলাস নিয়ে সেখানে ব'লে, তার মোটা জ্রর তলায় প্রায় ঢাকা ছোট ছোট চোখে তাকিয়ে থাকে পশ্চিমাকাশের দিকে।

জারগাটা সে ইচ্ছে করেই ওখানে বেছে নিয়েছে। কারণ, পশ্চিমদিকটা জনেকথানি খোলা, আর গঙ্গাকে দেখা যায়। গঙ্গার ওপার পর্যস্ত। সেখানে বসে বসে সে স্থাস্ত দেখে।

না, কোন বিশ্বরহন্তের জনির্বচনীয়তাকে প্রত্যক্ষ করার জন্ত এই স্থান্ত দেখা নয়। তার থাতকের দলেরা দেনা মেটাতে আসবে এবং স্থান্ত হলেই স্থান এক প্রসা করে বেড়ে যাবে। ভার এই আসল খাতকেরা সকলেই বাজারের ফড়ে। আশে পাশে অনেকগুলি বাজারের ফড়েরাই তার দেনাদার। যারা টাকা পিছু প্রতিদিন এক পয়সা ক'রে হুদ দের।

সন্ধাবেশা টাকা নেবে, পরদিন স্থান্তের আগেই স্থানহ টাকা শোধ না হ'লেই আবার স্থান ঘড়ি ধ'রে এখানে কারবার চলে না। গঙ্গার ওপারে, গাছের আড়ালে স্থা হারিয়ে যাওয়া মানেই দিন শেষ। অভএব এক টাকার শোধ আর এক টাকা এক পয়সা নয়, হ' পয়সা।

ফড়েরা অধিকাংশই রাত্রে পাড়াগাঁরের দিকে, দূর গ্রামের হাটে তরি-তরকারি কিনতে যায় পাইকারি দরে। তথনই তাদের টাকার প্রয়োজন হয়। পরদিন বাজারের বিক্রিবাটা শেষে লাভ লোকসানের বরাত দেখে তারা।

যারা শাইলকের কাছে ঋণী, তারাও বেলা চারটে থেকেই আকাশের দিকে তাকাতে থাকে। একবার স্থা পাটে গেলেই হয়, দশ টাকার স্থদ পাঁচ আনা দিতে হবে।

অবশু এর মধ্যে কতকগুলি ফাঁক আছে। যথা, খাতকের ভিড় হয়েছে, সকলের সঙ্গে হিসেব মিটমাট করতে করতেই স্থান্ত হ'য়ে গেল। যারা তথনো বাকী, তাদের বাড়তি স্থদ দিতে হবে না, কারণ তারা স্থান্তের আগেই এসেছে। এসেছে কি না সেটা অবশু লক্ষ্য রাথে সে।

বেলা ছু'টোর আগে ব্যাংকে চেক জমা দেবার মত। এটা শাইলক ওথান থেকে শিথেছে। এইদব থাতকদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ দব রকমই আছে। আর শাইলকের ব্যবহার সকলের সঙ্গেই সমান।

তাই সে বেলা চারটার সময় এসে, খালধারের চায়ের দোকানে বসে। কোলের ওপরে থাকে তার সেই ময়লা মোটা খাতা, আর স্থতো দিয়ে বাধা পেজিল। যে পেজিলের শিস্টা তার লেখার চেয়ে, জিভে ঠেকিয়ে ঠেকিয়েই বেশী ক্ষয়েছে।

থাতা খুলে প্রত্যেকের হিসেব দেথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। লেথাগুলি তার নিজেরই এবং সেগুলি সে নিজে ছাড়া কেউ পড়তে পারে না। হিসেবের পাশে নানারকম সাক্ষেতিক চিহ্নগুলিও সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

প্রত্যেকটি পয়সা সে গুণে নেয়, থু থু দিয়ে থাতার পাতা উল্টে বকেয়া স্থানের হিসেব দেখে নেয়। আর ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকায়।

আকাশের দিকে চেয়ে চোথ ফিরিয়ে, থাতকের দিকে তীক্ষ অমুসদ্ধানী

দৃষ্টি মেলে ধরে। কে কে আদেনি এখনো ? মনে থাকে ঠিক। অভ্যাসও হয়ে গেছে।

রেহাই ব'লে কোন কথা নেই। মাফ ব'লে শক্টা নেই শাইলকের অভিধানে।

यि (कडे वतन, तिथ मानिक थुड़ा-

সেটাও আবার একটা কথা। তাই এইসব খাতকেরা তাকে শালিক বলেই ডাকে। শাইলক কথাটার মানে তারা জানে না। কিন্তু শক্টা শুনে শুনে, 'শাইলক' তাদের ধারণায় ও উচ্চারণে 'শালিক' হয়ে গেছে।

তাতে শাইলক কিছু মনে করে না।

যদি কেউ বলে, শালিক খুড়ো আজকে যদি একটু মাফ ক'রে দাও, অবিশ্রি কালই দিয়ে দেব, তবে আজকের রাতটা ছেলেমেয়ে নিয়ে থেয়ে বাঁচি।

—তোমাব খেয়ে বাঁচার জন্ম আমি টাকা দিইনে।

তা' বটে। স্থান্তেব পরমুহূর্তে এসে হাতে-পারে ধরেও ডবল স্থদ থেকে কেট রেহাই পার না। দৈবাৎ কারুর বাড়িতে যদি কেউ মারা যাবার জন্মও না আসতে পাবে, তাকেও ছেড়ে দিতে দেখা যায়নি শাইলককে। মৃত খাতকের পরসাও সে আদার ক'বে ছাড়ে। অবশ্র মৃত্যুর পর প্রতি-দিনেব বাডতি স্থদটা শাইলক আব ধরে না। একবার পাঁচী ফড়েনী হ'টি আন্ত ফুলকপি দিয়েছিল শাইলককে। পাঁচীর দেনাটা একটু বেশী ছিল। স্থদটাও বেশী। এবং আসতে রাত হয়েছিল। তাই বোধ হয় পাঁচীর ফুলকপির উপহার। ফুলকপি নিলেও স্থদের একটি আধলাও ছাড়েনি সে।

মৃত্যু শোক গুর্ঘটনা, কোন কিছুই এই শোভাবাজারের শাইলককে কোনদিন টলাতে পাবেনি। স্থাস্ত দেখতে ভুল করেনি সে কোন কারণেই কোনদিন এবং স্থাস্তের পব হিসেবেব কডি একটিও ছাড়েনি।

যারা তার থাতক, তাদেব কোন উপায় নেই তার কাছে না এসে। কেন না প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাবার মত লোক পাওয়া বড় কঠিন। তা'ও আবার ভাল লোক। কিন্তু মনে-প্রাণে স্বাই তাকে ত্বণা করে। প্রসার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তার মৃত্যু কামনা করে স্বাই। এবং সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, লোকটা মরলে, শকুনে ছিঁড়ে থাবে তাকে। আর খুব সম্ভবত লোকটা গলায় রক্ত-উঠেই মরবে।

তার সেই মৃত-চেহারাটা ভাবতেও অনেকের ভাল লাগে বোধ হয়।

#### এ-হেন শোভাবাক্সারের শাইলক এক অন্তুত কাণ্ড ক'রে বসল।

হাতিবাগান বাজারের তরকারিউলী বিধবা স্থানার বয়স বছর বিয়ারিশ , ছবে। দেখতে সে তেমন ভাল নয়, তবে এ বয়সেও তার দেহের বাঁধুনিটা ছিল ভালই। মুখখানি মোটামুটি যদিও, তবু একটা চটক ছিল। রাস্তা দিয়ে গোলে একবার তাকিয়ে দেখবে স্বাই তাকে।

শাইলকের সে থাতক। যদি বা কোন দিন স্থাদা জ্র নাচিয়ে থাকে শাইলকের দিকে চেয়ে, একটু বেশী হেসে-টেসেও থাকে, তাতে কোন দিনই তার কিছু যায় আসেনি। এবং সে সব দেখেও একটি আধলাও মাফ কয়েনি।

স্থাদা একদিন তার বোল বছরের মেয়েটকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে।
ভার স্থাদা সেইদিন লক্ষ্য ক'রে দেখেছিল, 'শালিক' তার মেয়ে ময়নাকে
বারে বারেই দেখছে।

ময়না বয়সে বোলই বটে। কিন্তু একটু বড়সড়ো হয়ে পড়েছে। যে
পাড়ায় তারা থাকে, সেটাও ভাল নয়। মেয়েটিকে নিয়ে নানান হজাবনা
ত্থেদার। শিস্ দেওয়া, গান গাওয়া তো অপ্তপ্রহর আছেই। মেয়েকে
কাছে কাছে নিয়ে না খুরলে, এক মুহুর্ভ সে স্থির থাকতে পারে না।
এক মিনিট কারুর দিকে বেশী ভাকিয়ে থাকলে, ময়নাকে চিমটি কেটে
তার সন্ধিত ফেরায় ত্থেদাঃ ওদিকে কি দেখছিস ?

ময়না স্থানার গলার কাঁটা। কিন্তু বিয়ে দেবার যোগ্যতা নেই স্থানার। কথাটা শাইলকেরও অঞ্জানা নেই।

কিন্ত, 'শালিকের' দৃষ্টি দেখে স্থানার মনে বিচিত্র ইচ্ছা জোগেছে। শাইলককে জামাই করলে মন্দ হয় না। রূপকথার মতই ধার টাকার আাণ্ডিল, তাকে বাধবার তব্ একটি রাস্তা আছে তার। বয়স ? টাকার কাছে কিছু নয় ওটা। পুরুষের আবার বয়স!

একদিন সে বলেই বসল, মেয়েটাকে আর ঘরে রাখতে পাচ্ছিনে শালিক-দা।

भारेनक वनल, (व' मां।

- —টাকা ?
- কত টাকা ?

স্থদার ব্কের মধ্যে ব্ঝি কাঁপছিল। এ রক্ম জিজেদ করার মানে ? বিনা স্থদে তাকে ধার দেবে নাকি ? স্থদা বলন, তা, একটা বে' থা দিতে গোলে আজকানকার দিনে পাঁচশো তো নাগেই।

-- 6" I

কথার ফাঁকে একবার স্থান্ত দেখে বলল শাইলক, মেয়ের বে' দিতে চাও ? ওই ময়নার ? ছেলে দেখেছ ?

দেখা ছিল সতিয়। ভাল পাত্র, শিয়ালদহ বাজারে বেশ ভাল দরের দোকানদার। কিন্তু শাইলক যে তাকে ছলনা করছে না, তার প্রমাণ কি ? স্থাদা কি বোঝে না, ছেলে সে নিজেই হ'তে চায়। তবু একবার চাব্কে দেখতে আপত্তি কিসের ?

वनन, प्रत्थि ।

- --ভাল १
- —থুব ভাল।
- হ'। মেয়েটি তোমার ভাগ স্থানা। দেখতেও ভাগ। মেয়েটিকে আমার ভাগ লেগেছে।

কেমন ভাল। সেইটিই জানতে চায় স্থাদা। বলল, সে তোমার দেথবার চোথ শালিক-দা।

হ'। মেয়েটি ভোমার স্থথা হোক, এটা আমি চাই স্থখদা।

কারুর স্থুখ চায় শাইলক গ

শাইলক হঠাৎ বলল, টাকা তোমাকে দেব স্থপদা।

---এত টাকা ধার, শুধব কেমন ক'রে শালিক-দা 🕈

শাইলক পশ্চিমাকাশের দিকে তাকাল। ক্র'হটি তার উঠে গেছে, চোথ হু'টি শাস্ত আর বড় দেখাছে। গন্তীর গলায় বলল, ধার নয়। তোমার মেয়ের বে'র জন্মে দেব। পাচশো টাকাই দেব। ছেলেকে পাকা দেখে বে'র দিন ঠিক কর। এই জ্যৈষ্ঠতেই লাগাও।

স্থপা হাঁ ক'রে তাকিমেছিল শাইলকের দিকে।

শাইলক বলল, তোমার আন্ধকের টাকা আর স্থদটা দাও।

স্থানা টাকা আর স্থান দিয়ে বলল, ময়নার বে'র কথাটা মিছিমিছি নয় তো শালিক-দা ?

শাইলকের মুখটা ভীষণ দেখাল। ঝেঁজে উঠে বলল, মিছে কথা কোন দিন বলতে শুনেছ শালিককে ?

रूथना वावन्हां कतरण स्मरत्रत्र विरम्नत्र । निम ठिक रूण ।

পাঁচশো টাকা নিজের হাতে রেখে, শাইলক প্রতিদিন স্থাদার দরকার অমুযায়ী টাকা দিতে লাগল।

কেউ স্থানাকে ভয় দেখাতে লাগল। কেউ কেউ ধারাপ কথাও বলতে কস্তব করল না। আর দেই কলঙ্কের হাত থেকে মা-মেয়ে, কেউই বাদ গোল না।

তবু, মেয়েমায়ুব পাওয়াটা এমন আর কি কঠিন ব্যাপার ছিল শাইলকের পক্ষে? কিন্তু পাঁচ পাঁচশো টাকা ?

শাইলকের দিকে সবাই অবাক চোখে তাকাতে লাগল।

তারপরে এল সেই বিয়ের দিন। পাঁচশো'র সব টাকাই শাইলক দিয়ে দিলে স্থালাকে।

বিয়ে হল। নিমন্ত্রিতদেব মধ্যে স্থানা তার চেনাশোনা অনেক ফড়েকেই নিমন্ত্রণ করেছে। আর তারা সকলেই শাইলকের খাতক।

বিস্ময় ও সন্দেতের নানারকম জ্রকুটি চারদিকে। শাইলককে ঘিরেই। শুধু স্বথদা আর ময়নার বিস্ফায়েরই সীমা ছিল না।

সকলের সঙ্গে বংস থেল শাইলক। তারপর একথানি সিল্কের শাড়ি বের ক'রে দিল ময়নাকে। বললে, নাও মা।

स्थान (कॅरान्टे (कनरन। मग्रना नमस्रोत कत्रन।

যাবার আগে, স্থানাকে আড়ালে ডেকে শাইলক বলল, তিনদিন ধরে তোমার বকেয়া স্থান বাকী রয়েছে কিন্তু, সেই সাড়ে সাত টাকার, মনে আছে ?

অবাক হ'য়ে সুখদা বলল, হাঁা।

—দেরী করছ কেন ? স্থদ রোজ বাড়ছে। কাল দিয়ে দিও।

লোকটা কিছু ভোলে না; যে পাঁচশো টাকা দিয়ে স্থপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়, সেই লোক সাড়ে সাত টাকার সাড়ে সাত আনা স্থদের তাগাদা দিতে ভোলে না।

শাইলক বেরিয়ে যাবার পরেই, কয়েকজন ফড়েও বেরিয়ে গেল।

তারপর স্থবদার বাড়ি থেকে বেশ থানিকটা দুরে, অন্ধকার থালের ধারে, একটি পুলের তলায়, হঠাৎ কারা যেন আক্রমণ করলো শাইলককে। প্রচণ্ড-ভাবে মারল তারা লোকটাকে, আর শুধু এইটুকু শোনা গেল, শালা এতদিনে বুঝেছি, তুমি মাগীর পেছনে টাকা থাটাও, গরীবের টাকা মার।

পরদিন কথাটা রাস্ট্র হ'রে গেল ঝড়ের বেগেই যে, শাইলককে নাকি কারা মেরেছে। স্থানের মাস্টারমশাইরা দেখলেন। শাইলকের কোলা কাটা ক্ষত বিক্ষত মুখ। সে মরেনি। তাঁরা হাদলেন ঠোঁট টিপে।

সেদিন থালের ধারে চায়ের দোকানে তার থাতকের দলও বিশেষ নঞ্জরেই তাকিয়ে দেখল তার দিকে।

কিন্ত শাইলকের ব্যবহারে কোন তফাত দেখা গেল না। কেবল জনা পাঁচেক ফড়েকে সে বলল, ছাথ্, সংসারে পাপ এখনো আছে। তোরা এখনও মৃক্তি পাবিনে, আমারো মুক্তি নেই।

এছাড়া আর কিছু সে বলেনি।

তারপরে পাঁচ বছর কেটে গেল, সেই একই লোক রয়ে গেছে শাইলক। কোন পরিবর্তনই হয়নি তার।

শুধু সুখদা এবং সকলের কাছেই, ময়নার বিয়ে দেওয়াটা শাইলকের জীবনের মৌনসমূজে কয়েকটি ছবোধ্য বুদবুদের মতই রয়ে গেল। তবু এক বুদবুদ্ উঠেছিল।

## অবাধ্য

রুত্বর মা সেদিন রুত্তকে ভেকে বললেন, দেখি, এদিকে এস তো রুত্ত। রুত্বর তথন স্কুলে যাওয়ার সময়। ছ পাশের ছটি বিহুনি ঝাঁকিয়ে, ফ্রাকের বেল্ট্ বাঁধতে বাঁধতে বলল, তাড়াতাড়ি বল মা, সময় হয়ে গেছে।

কিন্তু মা কিছুই বললেন না, শুধু একটু তাকিয়ে দেখে বললেন, আচ্ছা, ঘুরে এদ স্কুল থেকে।

রুষুর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। চোখের পাতা গেল নেমে। কোন রুষমে যেন পালিয়ে গেল মায়ের কাছ থেকে। লজ্জা, বিশ্বয় আর বিচিত্র একটু বিক্ষোভে মনে মনে বলল, মা যেন কী! এমন করে তাকান যেন কা একটা অন্যায় বুঝি করে ফেলেছে রুষু! গায়েব মধ্যে এমন করে ওঠে।

কেন, কী করেছে রুত্ব প মা আজকাল প্রায়ই এ রকম করেন। এথানে যেয়ো না, ওথানে যেয়ো না, হেদো না অত জোরে। ও-রকম দাপাদাপি কোর না রুত্ব। কেন ? না, মা কেবল বলবেন: কেন আবার। বড় ছচ্ছ না এখন ? কোথাও বেড়াতে গেলে বলবেন, রুত্ব, তুমি বেশী দুরে যেয়ো না। কাছাকাছি থেক। কেন ? না, বড় হচ্ছ না তুমি ?

বড় হচ্ছে, না, ছাই হচ্ছে রুমু। বড় বিরক্তি লাগে।

পর-মূহুর্তেই রুত্বর মনটা আবার অন্তঃস্রোতে বহে উজানে। লজ্জা করে বলতে, ভীষণ লজ্জা করে, আর আশ্চর্য আনন্দ বোধ হয়, কোথায় যেন কেমন করে সে সত্যি বড় হয়ে যাচ্ছে। মা যেন ভগবান! ভগবানের মত সব দেখতে পান!

প্রায় পৌনে এক মাইল হাঁটতে হয় রুকুকে স্কুলে যাওয়ার জ্বন্তে। মফস্বলের এ ছোট শহরে তাদের মোটর-বাস নেই স্কুলে যাবার। অনেক মেয়েই হোঁটে যায়। রুকুও যায়। স্কুলে পাঠিয়েও নাকি মায়ের বড় ভাবনা!

স্থূলের মাঠ পেরিয়ে, লাফাতে লাফাতে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে ক্লাস এইটের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে সব ভূলে গেল রুম। তথনও ক্লাস বসে নি। মনিটর দীপালি কাজল-ধ্যাবড়ানো ছোট ছোট চোথে এক-একজনের দিকে তাকাচ্ছে আর নাম টুকছে। নামের পালে পালে লিথে রাথছে, 'টেচিছে ছাসি', 'অলকার চুল ধরে টানা', 'দিদিমণির টেবিলের ওপর বদা' 'বাদামভালার খোদা ছভানো' ইত্যাদি।

ক্ষুর সে দিকে থেরাল নেই। তিপুর সঙ্গে চোথাচোথি হতেই ছর্জন্ন অভিমান ঝিলিক দিল তার চোথে। ঠোঁট ছটিও ফুলে উঠল একটু।

তিপু অর্থাৎ তৃপ্তি ছুটে এসে রুমুর ধ্তনি তৃলে ধরে বলল, রাণ করেছিস ভাই রুমু ?

ना ।

না আবার! রাগ না করলে বুঝি রুফু এমন করে!

তিপু বলল, আজ তোর জন্তে দাঁড়াতুম ঠিক। কিন্তু বাবার সঙ্গে এলুম রিকশায় চেপে, সতিয়। তা নইলে বুঝি দাঁড়াই নে ?

রুকু চোধ তুলে তাকায়। মুখের অন্ধকার প্রায় কেটে আসে। সত্যি, বাবার সঙ্গে এলে তো কিছু বলার নেই।

তিপু আবার বলল, আর বাবাকে দাঁড়াতে বললে, বাবা যদি রাগ করত ?
তাও তো বটে। বাবারা যে সব সময় কাজ করেন। রুমুর ঠোঁটে হাসি
ফুটে উঠল। বলল, একলা একলা আসতে এত খারাপ লাগে—

বলতে বলতেই রুমুর চোথে পড়ে যায় তিপুর বিছুনির ভাঁজে পুরনো ফিতের ফুঁপড়ি বেবিয়ে পড়েছে। বিমুনি ধরে টেনে বলল রুমু, এদিকে আয়, খারাপ দেখাছে।

বলে স্থকৌশলে ফিতের ফুঁপড়ি চুকিয়ে দিল বিমুনির ভাঁজে। তার পর চোথাচোথি হতে হাসল হজনে।

এ স্কুলে নতুন এসেছে রুফু। এ বছরেই এসেছে। আগের স্কুলটা নাকি বাজে, বাবা বলেছেন। আর এ স্কুলে ভতি হয়ে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশতে মিশতে সবচেয়ে তার ভাব বেশী জমে গেছে তিপুর সঙ্গে।

প্রথম প্রথম তিপু দূর থেকে তাকিরে থাকত। তথনও ওদের আলাপ হয় নি। প্রথম যেদিন চোথে চোথ পড়ে গেল রুত্বর, সেদিন ওর কী অস্বস্থি। আর লজ্জাও করছিল ভীষণ। প্রায় সব পিরিয়ডের দিদিমণিদের কাছেই ওকে বকুনি থেতে হয়েছে অন্তমনস্কৃতার জন্তো।

কিন্তু কী করবে রুফু! কেবলই মনে হচ্ছিল, তিপু ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিরে আছে। কেন ? কে মেরেটা, বারে বারে অমন করে তাকাচ্ছে! আর তো কেউ অমন করে তাকায় না। চোখে যেন পলক পড়ে না মেয়েটার। কী যেন রয়েছে তার চোখে, তার অপলক স্থলার চোথ দেখে ক্ষমুর লজ্জা করছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল, তার মধ্যে কোথায় একটু ভাল-লাগার ভাবটুকুও এসে গিয়েছিল। শুধু অচেনা হলে মামুব ও-রকম করে তাকার না। যেন কী হয়ে গেছে মেয়েটার রুমুকে দেখে। ঠোটের কোণে একটু হাসির আভাসও বৃঝি উঠছিল চমকে চমকে!

সে-ই যে চোখ নামিয়েছিল রুমু, আর কিছুতেই তাকাতে পারে নি। কিন্তু তাকাবার জ্বন্তে মনটা হাঁদফাঁদ করছিল ভিতরে ভিতরে। আড়চোথে তাকাতে গিয়েও লক্ষ্য করেছে, ঠিক তাকিয়ে আছে দে।

পরদিনই আবার চোথাচোথি হয়ে গেল রাস্তায়। একই রাস্তা দিয়ে কেঁটে আদছিল ছটিতে। মা গো! ধক্ করে উঠেছিল রুফুর ব্কের মধ্যে। পর-মুহুর্তেই লক্ষায় চোথের পাতা আনত হল রুফুর। লাল ছোপ ধরে গেল মুখে।

কত মেয়ের সঙ্গে কত সহজে আলাপ হয়ে যায়। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে আলাপ হয়ে কত কথাই না হয়ে যায়। আর এথানে কথা বলা দুরে গাকুক, সহজভাবে তাকাতেই পাবে নি রুমু। মেয়েটাও কথা বলতে পারছিল না যেন কিছতেই।

ক্লাসে গিয়েও সেই একই অবস্থা।

তিন দিন চলেছিল প্রায় একই রকম। কিন্তু রুমুব প্রাণ ভিতবে ভিতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল মেয়েটিব জল্মে। তিপুব নামটা শুনে নিয়েছিল ইতিমধ্যে। কিন্তু আড়চোথে চোথে কত আর তাকাবে রুমু তিপুর দিকে! কেন যে ভাব হয় না মেয়েটার সঙ্গে!

চার দিনের দিন, টিফিনে ক্লাসে কেউ ছিল না তথন। রুম্ব কোনিবিনই বাড়ি যায় না টিফিনে। মাঠে মেয়েরা থেলা কবছিল। রুম্ব মাঠে না গিয়ে, ক্লাসেব জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। তিপু থেলা করবে, রুমু দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে।

সবে দাঁড়িয়েছে জানলায়, পিঠে আঙুলের খোঁচা খেয়ে ফিরতেই, ডিপু ? কিন্তু লজ্জা পাবার সময় না দিয়েই বলে উঠল তোমার সঙ্গে ভাব কবতে এলুম ভাই। উঃ, কী মেয়ে ভাই তুমি। বড়ু গদ্ধীয়।

রুমুর লজ্জা-লজ্জা করছিল। তবু হেসে বলল, যাঃ।

তিপু বলল, ইস। নয়? তোমাকে দেখে আমার এত ভাল লাগছিল! যতবারই তোমার দিকে তাকাই, তুমি কেমন গন্তার হয়ে মুথ ফিরিয়ে নিতে। তোমার ভাই একটু অহন্ধার আছে।

রুমু হেসে বলল, হাঁা, তাই ব্ঝি! কিন্তু তুমি কিচ্ছু জান না, আমার কী ভীষণ দজ্জা করছিল, সতিয়। সভ্যি ?

ěn i

আমারও। জান, এত লজ্জা করছিল, কিছুতেই ভাব করতে পারছিলুম না। তবে আমি এদে ভাব না করলে তুমি কিছুতেই কথা বলতে না, না?

রুত্ব বলল, মোটেই তা নয়। আমি ঠিক আজকে তোমার দঙ্গে ভাব করে ফেলতুম। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

তার পরে সত্যি সতি ভাব হয়ে গেল। এত ভাব আর কারুর সঙ্গে হয় নি রুমুর।

মা যে আজকাল রুমুকে পায়ে পায়ে সাবধান করেন, বড় হচ্ছ বড় হচ্ছ বলেন, সেটুকুও তিপুকে না বললে তার চলে না।

এমন কি সেদিন যে অমন হঠাৎ ডেকে এক মুহুও তাকিয়ে বলোছলেন, আছো, স্থল থেকে ঘুরে এস। তার পর বিকেলে দরজি ডাকিয়ে নতুন জামার মাপ নিয়ে, তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন অন্ত রকম ঝাঁপালো-ফাপালো লুজ ফ্রক, সেটুকুও বলে। সব বলে-সবটুকু, তার এই চোদ্দ বছর গহানের সব কথা, সব অজানা সংশয়, তার রক্তের বিচিত্র বিশ্বয়।

তিপুও বলে। কিন্তু তিপু ওর মায়ের কথা তেমন করে বলে না।
বাবা নাকি ওর নেই। না-ই বা থাকলেন, তা বলে রুকুকে কা একদিন
তিপু ওদের বাড়িতে যেতে বলতে পারে না! নিজেও যেতে বলবে না, আর
রুকু এতবার তিপুকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, তিপু যায় না। থালি
বলে, আছো, আর একদিন যাব, সত্যি, মাইরি! কেন ? এমন করে
এড়িয়ে কেন যায় তিপু? কট হয় না বুঝি, রাগ হয় না ?

একদিন শনিবারের ছুটির পরে হজনে ওরা হেঁটে আস্ছিল। বড় রাস্তার কাছেই একটি রাস্তার বাঁকে রুহুদের বাড়ি। তিপুদের বাড়ি আরও ছাড়িরে, সেহ বজার পার হয়ে গঙ্গাধারের কাছাকাছি।

এই দিনে রুত্ন বলল রাস্তায় চলতে চলতে, তিপু, আজ আমাদের বাড়ি তোকে যেতেই হবে।

তিপু वनन প্রতিদিনের মত, আজ না ভাই রুলু, আর একাদন যাব।

আৰু ক্ষুর মুখ ভার হয়ে উঠল। হাতে ধরে টানল তিপুর। হাসতে হাসতে হাত-টানাটানি করল হজনেই। তারপর রুহুর চোথে যেন মেঘ করে এল। হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, থাক্ তা হলে, আসিস নে।

রাগ কর্মল ভাই 🕈

তিপু হেসে রুমুর হাত ধরে বলল, আহা, মেয়ে বেন একেবারে মনদা। চল চল, যাচিছ। তোর মারাগ করবেন নাতো ?

ভাগ। সবাই কত যায়। বীণা, কুহুম-

তারপরেই ছটি বড় বড় ছেলের দিকে চোথ পড়তেই রুমু বলে উঠল, দেখছিদ, লোক ছটো কা রকম করে তাকাচ্ছে!

তিপু বলন, তাকাকগে মুথপোড়াগুলো!

তিপুর এমন পাকা গালাগাল শুনে ছজনেই চাপা গলায় থিলথিল করে হেলে উঠল। পর মুহুর্তেই বোধ হয় রুতুর মনে পড়ে যায়, এ রকম হাসা উচিত নয়। মা দেখলে খুব রাগ করতেন।

বাড়ি গিয়ে, তিপুকে নিয়ে একেবারে মার ঘরে চলে এল রুত্ম: দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি আজ।

মা তথন থাটে শুরে উপস্থাস পড়ছিলেন। ভেজা চুল ছড়ানো, পান খেরেছেন ঠোঁট লাল করে। মারের এই রূপটি তিপুকে দেখাতে পেরেও রুফু খুব খুলি মনে মনে। এ সময় মাকে তার এত স্থন্দর লাগে, ঠিক খেন একটি মহারাণী। স্থন্দর লাগে, আবার ভয়-ভয়ও করে।

মা বই থেকে চোথ তুলে বললেন, কে ?

রুত্ম বলল, তিপু গো, সেই যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি।

কিন্তু মা তো কই হেদে, ভালবেদে ডেকে উঠলেন না এখনও তিপুকে! বন্ধং মারের জ্র ছটি কেমন যেন মেঘভার আকাশের বিদ্যুতের মত টেউ থেলে গেল। রাগ করেন নি, তবু যেন কেমন একটু উদাদীন ভাব। বললেন, ও, তোমার নাম তিপু ?

**जिलू मनड्ड (इरम दनन, हैं)।** 

মা বললেন, বোদ, ভোমাদের বাড়ি কোথার ? গঙ্গার ধারে ? অধর পণ্ডিত শেনের কাছে ?

তিপু বসে বলল, হাা। আপনি চেনেন ? মা বললেন, চিনি বইকি।

তার পরে আরও ছ্-চারটি কথা বলে মা বেন কেমন সহক্রেই গা এলিয়ে দিলেন। অস্তমনস্কভাবে ডুব দিলেন বইরের পাতার।

মার বৃঝি ঘুম পেরেছে? না কি বইটা পেরে বসেছে মাকে, এক-একটা বই নিরে মা অনেক সময় নাওয়া-খাওয়া ভূলে যান। কিন্তু সেদিন মন্ত্রার নালে মা কতক্ষণ কথা বললেন। এমন কা ময়নার মা কি কি রাল্লা করেছেন, সেটুকুও জেনেছেন। আর আজ তিপুকে দেখে মার কেমন যেন গা-এলানো ভাব। তিপু হয়তো মাকে একটা বিচ্ছিরি কুঁড়ে গেঁয়ো মেলেছেলে ভেবে গেল। মনে মনে বড় রাগ হল রুমুর মায়ের উপর।

কিন্তু তিপু কিছুই বলল না। সহজভাবেই হেদে, ঘুরে সারা বাড়িটা প্রায় দেখল রুত্থদের। ছাদে দাঁড়িয়ে বড় রাস্তাটা দেখা যায়। বেলা বৃথি তথন ছটো বেজেছে। ভাজের মেঘলা-ভাঙা রোদ প্রায় ফাঁকা রাস্তাটার উপর জ্র কুঁচকে আছে। বড় জ্বলুনি এই রোদে। শুধু একটি লোক হেঁটে যাছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ছেঁড়া নেংটি পরে, খালি গায়ে। নিশ্চয় ভিধিরী।

হুই বান্ধবী থানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে। তারপর যখন হজনের চোথাচোথি হল, তথন তাদের হজনের মনই এক বিশায়কর বেদনায় ভরে গিয়েছে। এই প্রথম শরতে অনেকথানি-ছড়িয়ে-পড়া আকাশের তলায় হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে যায় হজনেই। রুমু বলল ফিস্ফিস করে, ভারিক্ট হয় দেখলে, না ?

তিপুবলল, ই্যা! জানিস, আমি যথন রাত্রে শুয়ে চোথ বুজব, তথন ঠিক লোকটা অমনি করে হেঁটে যাবে আমার চোথের ওপর দিয়ে। কেন এ রকম হয় ভাই ?

রুমুও বলল অসহায়ভাবে: কি জানি! আমিও স্বপ্ন দেখে ঠিক জেগে উঠব অনেক রাত্রে।

কেন যে এই অজানা ব্যথায় ভরে ওঠে মন, এই ছই দখী তা বোঝে না। শুধু কারুর কষ্ট দেখলেই, তাদের বুক ছাপাছাপি হয়ে যায়। একটুথানি আনন্দের সন্ধান পেলে হেসে হেসে মরে যায় তার।।

ভারপরে ভিপু বলল, এবার যাই।

কৃষ্ বলল, আর একটু থাক্ ভাই। আয়, চল্ ছন্তনেই ভাত থেয়ে নি, আঁয়া ?

তিপু বলল, ভাগ, না ভাই, আজ নয়, আর একদিন হবে।

তিপু চলে গেল। তার পরে মার উপরে অভিমানটা আবার ফিরে এল ক্রুর মনে। মার কাছে আর গেল না। রালাঘরে গেল থেতে। সেথানে তার ভাত ঢাকা দেওয়া আছে।

কিন্তু তার আগেই রুমুর পারের শব্দ পেয়ে মা ডাকলেন।

রুষু মুখখানি ভার-ভার করে গেশ মারের কাছে। কিন্তু মা ওসব চেরেও দেখলেন না। তিনি ততক্ষণে উঠে বসেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, চলে গেছে ভোমার বন্ধু ?

ইয়া।

শোন।

কেন 
শাণিত হয়ে উঠেছে। চাউনিটি যেন
রাগ-রাগ ভাবের।

রুত্ব অভিমানে ডুবে গেল। বলল, কী বলছ মা ?

মা বললেন, ও-ই যে তোমার তিপু, তা জানতুম না। ওকে আর কোনদিন বাড়িতে এনো না, ওর সঙ্গে মেশামিশিও কোর না একদম।

রুত্বর ছটি বড় বড় চোথ বিশ্বয়ে ও অজানা ভয়ে পলকহারা হয়ে গেল। জিজ্জেস করল, কেন মা ?

মার জ ছটি কুঁচকে উঠল। কা ভয় করছে এখন মাকে দেখে! মা জান্তাদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, সব কথা ভোমাকে বলতে পারব না, জেনে রাখ, ওরা ভাল নয়। ওদের সঙ্গে কোন ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ের মেলামেশা একদম উচিত নয়।

কী একটা বিশেষ ভরাল ইঙ্গিত আছে যেন মার কথায়! তাই মা অমন এলাকাড়ি দিয়েছিলেন তিপুকে দেখে। কিন্তু তিপুর তো কোনদিন কিছু খারাপ দেখে নি রুন্থ। ক্লাসের মায়া নাকি কাকে কা সব চিঠিপত্র লেখে! শোভা কত রকমের বাজে কথা বলে। তিপুতো সে রকম কথা কোনদিন বলে নি!

রুকু বলল খুব ভয়ে ভয়ে, জান মা, তিপু কিন্তু ক্লাসের পড়া খুব ভাল দেয়। ইংরিজীতে—

শোন রুম।—মার গলা রুমুর বুকে যেন কেটে কেটে বদে। বললেন, তিপু লেখাপড়ার কত ভালমন্দ, আমি ওসব শুনতে চাই নে। তিপুর কী দোষ আছে, গুণ আছে তাও আমি জানি নে। কিন্তু তিপুর সঙ্গে তোমার মেশা দুরের কথা, কথা বলাও উচিত নয়। কা করে ও মেরেকে স্কুলের দিদমিণিরা পড়তে দিছেে বুঝি নে। খালি জেনে রাথ, ওর মা ভাষণ খারাপ, ভীষণ! যার চেয়ে আর কিছু হয় না, বুঝেছ ?—বলে রুমুর চোখের দিকে তাকালেন মা। কী একটা বিশ্রী ইঙ্গিত ছিল মায়ের কথার, রুমুর মুখ লাল হয়ে উঠল। আর তিপুর মার কথা ভাবতে গিয়ে শহরের এক

শ্রৈণীর মেধ্রেদের চেহারা ভেদে উঠল তার চোথের সামনে। মার কথা থেকে দেই সব মেধ্রের মূর্তিই ভেদে ওঠে।

কিন্তু তিপুর সঙ্গে তোকোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তিপুকে রুল্ তার চেয়ে সব বিষয়ে অনেক স্থলর দেখে।

বোধ হয় রুকুর মুখে কিছু সংশায়েয় ছায়া দেখে দৃঢ় গলায় মা বললেন, মোট কথা, তুমি এখন বড হচছ। ভিপুর সঙ্গে একেবারে মিশবে না, কথাও বলবে না। যাও, থেয়ে নাও গো। এখুনি তোমার গানের মাস্টার মশাই এনে পড়বেন আবার।

চলে গেল রুষ্। কিন্তু তিপুর কোন দোষের কথা তো মা বললেন না। তিপুর তো কোন দোষ নেই। কথা বলবে না সে তিপুর সঙ্গে। তবে কা বলবে সে তিপুকে! তিপু যথন হাসবে তার দিকে তাকিয়ে, ডাকবে—এই রুষ্, শোন্, তথন কা করবে রুষ্, সে কথা কেন মাবলে দেবেন না! এমনি মিছিমিছি একজনের সঙ্গে কখনও আড়ি করা যায়? তিপু যদি সেই আগের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তখন কা হবে রুষুর ?

খেতে বসে বুকের মধ্যে টনটন করতে লাগল রুকুব। মরে গেলেও তো সে তিপুকে তাব মায়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। গান করতে বসে 'জাগরণে যায় বিভাবরী'-র স্বরলিপি তুলতে গিয়েও তার মনে হল, আচ্ছা, কেন এত পাঁচালো এট পৃথিবীটা! কার সঙ্গে এখন এ বিষয় নিয়ে রুকু আলোচনা করবে! তার আলোচনা করা দরকার, জানা দরকার, বোঝা দরকার।

রাত্রে সে যে বাইরের উঠোনের অন্ধকারে বসে ছিল, মা বোধ হয় তা জানতেন না। শুনতে পেল, মা বাবাকে বলছেন, তবে আর তোমাকে বলছি কী। দেখি রুতুর সঙ্গে একেবারে আমার ঘরে এসে হাজির। আমি তো একেবারে শিউরে উঠেছি দেখে। এ কী, মঙ্গলার মেয়ে এ বাড়িতে কেন? সে যে আবার স্থলে পড়ে, তা কে জানত!

বাবার গলা শোনা গেল, দিনকাল তো বদলে যাচ্ছে।

মা বললেন, তা বলে একটা প্রস্তিটিউটের মেয়েকে স্কুলে রাধবে ? অক্তান্ত মেয়েরা থারাপ হয়ে যাবে না ?

বাবা বললেন, শুনেছিলুম মঙ্গলা ওর মেয়েকে কোন এক আলাদা বাড়িতে রেথে দিয়েছে।

যতই রাথুক আলাদা, তবু সে যা তাই।

প্রষ্টিউট শক্টার আভিধানিক মানে জানে না রুমু। ভাবগত অর্থটা জানে। ঠিক যে সব মেয়েদের কথা ভেবেছিল সে, তবে তা-ই তিপুর মা! তিপুর মত মেয়ের মা এই রকম কেন হয় ? তিপু তো তার চেয়ে মোটেই থারাপ নয়। ও, তাই বৃঝি তিপু কোনদিন রুমুকে তাদের বাড়ি যেতে বলত না!

কিন্তু তিপুকে কী বলবে রফু! মা-বাবার কাছে যেটা সম্ভা, রুজুর কাছে সেটা কোন সম্ভাই নয়। ওঁদের কাছে তিপু শুধু থারাপ মেয়ে-মানুষের মেয়ে। রুজুর যে বন্ধু।

কিন্তু রুফু (মনে মনে ঠিক জানে, তার আর কিছুতেই তিপুর সঙ্গে কথা বলা চলবে না, মেলামেশা তো অনেক দুরের কথা।

পরদিন আগে আগে বেরিয়ে গেল রুফু কুলে। তিপু এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার মোড়ে একসঙ্গে যাবার জন্ত। তার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কী তুর্ভাগা, তিপু যে এত আগে এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে, কে জানত! তিপু হেসে বলে উঠল, উ:, আজ খুব সকাল সকাল এসেছিস তো! ক্লফু দেখল, আজও ঠিক তিপু বেণী ছটি যা-তা করে বেঁধে এসেছে। ফ্রাকের পিঠের বোতামগুলি লাগায় নি ঠিক করে।

ক্ষু গন্তীর হয়ে গেল। রাগ করে নয়। বুকটা কী রকম ধড়াদ ধড়াদ করছে! মার কথাগুলো মনে পড়ছে। কী বলবে দে ভিপুকে! মার উপরে, দংদারের উপরে ভীষণ রাগ হচ্ছে আর কালা পাড়েছ রুলুর। আর, আর ভিপুর উপরেও রাগ হচ্ছে। কেন মরতে ও-রকম মায়ের মেয়ে হয়েছে! হল যদি, তবে রুক্কে কেন ভালবেদেছে!

তিপু কিন্তু থতিরে গেছে রুমুর ভাব দেখে। কেন, এ রকম করছে কেন রুমু! রুমুর মুখে তো সে ভাবের অভিমান লেগে নেই! তিপুর উপর রাগলে তো তাকে এ রকম দেখায় না! তবে, তবে— ? তিপু মেন সাপ। অ্যাসিডের গন্ধ পেয়ে সতর্ক সন্ত্রন্ত হয়ে উঠল। মাথা নত হল তারও। মুখখানি ভরে গেল একটি বোবা ব্যথার অভিব্যক্তিতে। তোর মারাগ করেছে, না?

রুদ্ পিছন ফিরে তাকাল। কে জানে, মা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে কি না! নেই। রুদ্ধ কোন রকমে ঘাড় নেড়ে, হঠাৎ জোরে জোরে হাঁটতে লাগল তার লিপারে শব্দ তুলে। তিপু আতে আতে হাঁটতে লাগল তার শব্দ হিলে খট খট করে। এর চেরে বেশী কিছু বলার দরকার ছিল না তিপুকে। এইটুকুর মধ্যেই
আমাল গণ্ডগোলটা জানাজানি হয়ে গেল ওদের।

এতে ওরা কে কতথানি আঘাত পেয়েছে, কে কত কেঁদেছে লুকিরে, সেটা জানাজানি হওয়ার কোন উপায় রইল না। মেশামিশি, কথা-বলাবলি বন্ধ হয়ে গেল ওদের আপনা থেকেই। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ছজনে।

কিন্তু রুকুর তবু মনে হয়, তিপু ক্লাদে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাই মাঝে মাঝে ও আড়চোথে তাকায়।

আসলে ওরা ছজনেই সোজা চোথে তাকাতে গেছে ভূলে। কিন্তু তাকানোটা এ জীবনে যেন শেষ হবে না আর। আর, বুকের মধ্যে কোথায় যেন আছে একটি মস্ত তেপাস্তর। সেথানে যেন পূব-সাগরের ঝড়ো বাতাস মাথা কোটে নিরস্তর।

কে এসে ছজনের মাঝখানে পড়ে রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে দিয়েছে ওদের। কিন্তু বিচ্ছেদের আড়ালে, কাঁদতে গিয়ে হাসবার মত একটি বিচিত্র খেলা পেয়ে বসেছে হুটকে।

তিপু অপেক্ষা করে না আগে এসে, রুফু ছুটে আসে না কারুর আশার, তবু ওদের দেখা হয়ে যায় রোজ। কিন্ত মিশতে মানা, কথা বলতে মানা। রাস্তার ত্ পাশ ধরে ত্রজনে যায় হেঁটে। যেন একজনকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে পথের এক পাশে, আর একজনকে টেনে ধরে রাখা হয়েছে আর এক পাশে।

আড়চোথে ওরা দেথে কি না! কে জানে। না দেখাই উচিত, কেন না, ওদের মানা আছে। বেলা দশটার রোদে ওদের ছায়া ছটি শুধু জানে, কী করে ওরা, কী হয় ওদের।

খানিকটা এগিয়ে মিউনিসিপালিটি, তারপরে অনেকগুলো দোকান—মোবের খাটাল, কামারের দোকান, একটা কালভার্ট, সিনেমা-হল, ডাক্তারখানা, ফোটোর দোকান। তারপরে ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে পূব দিকের মাঠে। ওদিকটার কোন সীমা নেই। বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঠ, ধানক্ষেত, জলল, দূর গ্রাম। তার পরে আরও যেন কত কী! কত কী! উধু তার ইশারা নিয়ে পড়ে থাকে আকাশটা।

কিন্তু ওরা যায় সোজা উত্তরে—কারথানা পেরিয়ে, পোস্ট-আফিস ডিভিয়ে, তার পরে স্কুল।

अस्तत माना चाष्ट्र, अता कथा वरण ना, स्मर्ण ना। द्यन इंग्रि चानामा

ৰূগৎ, নত মুখে, সামনে তাকিরে, নিম্পৃহভাবে চলে বার রান্তার ছ পাশ দিয়ে। রোক রোকট এই থেলা।

তার পরে একদিন এই থেলার আয়ু শেব হরে আসে। পৃথিবীতে সব থেলারই যেমন একদিন শেব হয়।

পুজোর ছুটি কেটে গেছে। শরৎ গিয়ে হেমস্তের কাল এসে পড়েছে আকালে। বাতাসে মাঝে মাঝে উত্তরের ঝাপটা টের পাওয়া যায়। আকাশ যেন বছর কাবারের আগে বড় বেশী নীল হয়ে গেছে। আরও বড়, অনেক বড় হয়ে সে হারিয়ে যেতে চাইছে। রোদে নতুন আমেজ। শীত আসার আগেই পাথিগুলি সারাদিন ডেকে নিচ্ছে প্রাণভরে।

আজও তেমনি না তাকিয়েও মোড়ের মাথার এসে পরম্পরকে টের পেরে গেল ওরা। তার পর যেমন চলে, তেমনি চলতে লাগল।

মিউনিসিপাল অফিস গেল, পার হয়ে গেল দোকানগুলো, মোষের খাটাল, কামারের দোকান, কালভার্ট —

কেন, তিপু কি আজ আর যেতে চায় না ? ওর ছায়াটা যেন পিছিয়ে পড়ছে মনে হয় রুমুর।

তার পরে সিনেমা হল, ডাক্তারথানা, ফোটোর দোকান—

এ কি, কোথায় যাচ্ছে তিপু? রুত্ব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, তিপুপুবদিকের পথটায় চলে যাচ্ছে হনহন করে। কেন রাগ হয়েছে?

রুত্র মনে হল, মা যেন বলছেন, তুমি ওদিকে কী দেখছ রুতু? যাও স্থুলে চলে যাও, ঘণ্টা বাহ্বার সময় হল।

ক্ষুর বুকটা কি রকম করছে! ওকে স্কুলে যেতে হবে, কিন্তু তিপু আব্দ কেন এমন করে থেলা ভেঙে চলে যাচ্ছে! তিপুকি একটুও বোঝে না, একটুও কি কট্ট হয় না তার ক্ষুর জন্তে!

রুত্ব যেন শুনতে পাচেছ মায়ের শাসানো চিৎকার—স্কুলে যাও বলছি…।'

কিন্তু এ কী রুত্ব, অবাধ্য মেয়ে তুই, তুই কেন মাঠের পথে যান ?
— নিজেকেই যেন বলে রুত্ব, আর নিজেই জবাব দেয়, তিপু কি একটুও
বোঝে না, কত কটে রুত্ব চেপে রাথে নিজেকে। না কি তিপু আজ
আর সহ্য করতে পারে নি। আর বুঝি সে এমন খেলা খেলতে পারে না।

কিন্তু এ কী, তিপু এত জোরে যাচ্ছে কেন? রুমু পিছু আসছে বলে? রুমু ডেকে উঠল, তিপু, তি—পু!

अमिन क्यूत काटन वाकन मास्त्रत हकातः थवत्रनात, थवत्रनात वनहि क्यू--

কিন্তু তিপু এত কোরে ছুটছে কেন ? মাথাটা এত মুরে পড়েছে কেন ওর ? কাঁদছে, না ? কাঁদছে তিপু, আর রুতুর কালা তুই দেখবি নে চেয়ে, না ? তোরই থালি কন্ত হয়; রাগ হয়, আর আমার ব্কটা কেমন করে, তুই জানিস নে ? তিপু—তি-পু—

গাছের আড়ালে পড়ল তিপু, আবার দেখা গেল। মাঠে পড়ল, আবার গাছের আড়ালে। বই বুকে চেপে, বেণী উড়িয়ে রুকু ছুটছে। দমের অভাবে আর ডাকতেও পারে না। ফিসফিস করে ডাকে শুধু, তিপু, তিপু, তিপু,—

তার পরে একটা কুলঝোপের কাছে এদে, বই ফেলে রুমু ছ হাতে জড়িয়ে ধরে স্থীকে। তিপু মাটিতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। রুমুও কাঁদতে থাকে তিপুর পিঠে মুখ চেপে।

হেমন্তের উদার আকাশ ভবে বাতাস লুটোপুটি খায়। মাঠে মাঠে পাকাধানের গোছা পড়ে ফুয়ে। শব্দ হয় ঝিবিঝিরি, গন্ধ ছড়ায় নতুন ধানের। আব মনে হয়, আকাশ আব মাঠ যেন হাসে ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে, তাদের ত চোখভরা স্নেহ ও বেদনা। এই যে মেয়ে তটি আজ প্রথম ক্ষ্ল পালিয়ে এসেছে, সমাজ ও মায়ের বারণ মানে নি, তাতে তাদেব একটুও রাগ হল না। বরং যেন খুশী হয়ে ঠাঁই দিল এ ঝোপের নির্জনে।

ছটিতে অনেকক্ষণ ধরে শুধু কাঁদল, তারপর ফোঁপাতে লাগল। তার পরে এক সময়ে ফোলা-ফোলা চোথ নিয়ে, গায়ে গায়ে জড়িয়ে বসে রইল চুপ কবে, দূর মাঠ ও আকাশের দিকে চেয়ে। তথনও কানার ফেঁচকি উঠছে ছজনের। তারপর শুধু থেকে থেকে কেঁপে যেতে লাগল ওদের বুকের গভীর থেকে উঠে আদা দীর্ঘশাদ।

তুঃথ দেখলে ওদের বুক ছাপাছাপি হয়ে যায়, আনন্দে হেসে বাঁচে না। ভালবাদার টান ধরলে যে সব অফুশাদনের বেড়া ভেঙে ফেলতে পারে, সেটা ওরা জানে না। না জেনে, বাঁধ ভেঙ্গে ওরা জীবনের অচেনা আঙিনায় এসে বোবা হয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তিপু হজনের বইগুলি গোছাল। রুফু তিপুর বিমুনি হটি বাঁধল ভাল করে, ফ্রকের বোতামগুলি ঠিক করে লাগিয়ে দিল। আর রুফুর বুকের কাছে একটি পাকা ঘামাচি নথ দিয়ে মেরে দিল তিপু। আবার ছটিতে বসে রইল, গায়ে গায়ে, হাতে হাত দিয়ে! কোথায় যেন মেঠো মামুষের গলা শোনা গেল। গরু ডেকে উঠল দুর থেকে। কুলগাছে ডেকে গেল পাথি। কখন স্থাচলে গেল মাথার উপর দিয়ে।

ক্ষু গুন গুন করে গান গেয়ে উঠল। এতদিন মান্টারমশায়ের কাছে শিখেছে, বাড়িতে কেউ এলে মা গান করতে বলেছেন। আজ আপনা থেকে গাইছে ক্ষু—

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।
মন উড়েছে উড়ুক না রে মেলে দিয়ে গানের পাথনা।
ক্রুর গান শেষ হল। তারপর তিপুও গুন্ গুন্ করে উঠল—
তোমার বাঁশী গুনলে ঘরে রইতে পারি না।
তোমার দেখা পেলে আগল বাঁগতে পারি না॥

ছজনের গান ছরকম। স্থরের কোন মিল নেই, ভাবে ও ভাষার কোন মৈত্রী নেই। না-ই বা থাকুক। তারা যা জানে, তা-ই গাইতে লাগল। তাদের সব গান তারা গাইবে আজ পরম্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে।

মরি মরি, জাগরণে যায় বিভাবরী রুতু। আঁথি হতে ঘুম নিল হরি। স্থী এ পথ দিয়ে অনেক গেছি তিপু। তাকিয়েছি মিছামিছি তোমার দেখা পাই নি গো। কবে তুমি আসবে বলে রুতু। আমি রইব না বদে আমি চলব বাহিরে। তিপু। অমন কুঞ্জের ধারে আসব না ভুজন্স সেথা আছে গো তবু অঞ্জন মাথি নয়নে মনোরঞ্জন পাশে আসি গো। আলোকের এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও ৰুত্ব। আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা, ধুলায় ঢাকা, ধুইয়ে দাও। শিকল দিয়ে বাঁধো নাই তো তিপু। की मिस्र स्य तैक्ष

## বাধনে যে এত হুখ ছাড়া যেন না পাই গো।

এই যেন জীবনে হজনের প্রথম গান গাওয়া। হাসল তারা হজনে, গন্তীর বিষপ্ত সে-হাসি। এই বয়সের এত কথা, এত কাকলি—সব ছাপিরে, যেন ভরা গাঙের টাব্টুব্তে এসে পড়েছে তারা। অবাধ্য হয়ে তারা বাধ্য হল পরস্পরের। জীবনের কোথায় একটা দরজা খুলে গেল নিঃসাড়ে, দেখে শুধু হাসল ওই আকাশ আর পাকাধানের মাঠ।

রুতু বলল, স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বোধহয় পড়ল।

তিপু বলল, চল এবার যাই।

মাথার ওপরে আকাশটি চলল সঙ্গে সঙ্গে, মাঠের বাতাস এল পিছু পিছু। বাড়ি আসতে মা রুতুর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলেন। বললেন, কীরে, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি ?

রুমুর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। বলল, না তো।

তারপরে থেয়েদেয়ে, চ্ল বাঁধার আগেই আজ রুতুর বড় ঘুম পেতে লাগল। কথন এক সময় ঘুমিয়েও পড়ল মায়ের বিছানায়।

বিকালে ঘরে ঢুকে রুমুকে এমন ঘুমুতে দেখে চমকে উঠলেন মা। গায়ে হাত দিলেন আন্তে আন্তে। না, জর আসে নি। তারপর থানিকক্ষণ রুমুর দিকে তাকিরে থাকতে থাকতে মায়ের কা যেন হল! তিনি হঠাৎ উপর দিকে মুখ করে চুপিচুপি বললেন, মেয়েটা যেন আমার স্থা হয় জীবনে।

ঘরে ঢুকলেন রুমুর বাবা। বললেন, কী করছ?

মা বললেন, কিছু না। জান গো, আমার বড় সাধ, রুকু একথানি শাড়ি পরবে।

# শেষ হাসি

অন্ধ হ' চারথানি নৌকোর যাতায়াত শুরু হয়েছে সবে। কালীনগর-গঞ্জের এটা মরস্থম নয়। নতুন ধান ওঠেনি এখনো। আসল কারবার ধানের, তারপরে গরু ভেড়া ছাগল। এই বর্ষার সময়ে সেটাও কম। ভেড়ি বাঁধের গায়ে সারি সারি, রাশি রাশি নৌকো যেন চিত হয়ে পড়ে ঝিমোয় এ সময়ে। হাসনাবাদ থেকে গোসাবা যাতায়াতের পথে যথন কোম্পানীব লঞ্চ টেউ তুলে দিয়ে যায়, তখন বেকার নৌকোগুলি যেন বড় বিরক্ত হয়ে থানিক-দোলে। তারপর জল শাস্ত হয়ে যায়, নৌকোগুলি ঝিমোয় আবার। গঞ্জের মামুষগুলিও। কারবার তেজী না থাকলে তাদের দেহ-মনেও মন্দা লাগে। তব্ও আজ হাটের দিন। আনাজ তরিতবকাবি উঠবে কিছু। আশেপাশে মামুষেরা নিজেরা বেচা-কেনা করবে।

গঞ্জ থেকে থানিকটা নিরালা দক্ষিণে, নদীতে বিনজাল পাতে ঈশান। কালীনগরের উত্তরে, পশ্চিমপাড়ে আথড়াতলায় মারুষ সে। কিন্তু চিরকালই এগিয়ে এসে জাল পাতে, মাছ ধরে।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। বর্ষার একটু ধরন হয়েছে কয়েকদিন। বৈশাধ জৈতেষ্ঠির পোড়া আকাশ এখন চকচকে নীল। অনেক রৃষ্টি গেছে, গোটা আকাশখানি জলে ধুয়ে ফিরে পেয়েছে আসল রং। স্থেবি আলো পড়লে চোথ রাথা যায় না নীলের এত ঝকমকানি। আকাশের এদিকে ওদিকে আছে শাদা মেঘের টুকরো। এ মেঘ ভিন্দেশী—আসে দূর থেকে, যায় দূবে উধাও হয়ে। যেথান দিয়ে যায়, সেখানকার মনগুলিও যেন কেড়ে নিয়ে যায়। কোথায় যেন ডাক দিয়ে য়ায়।

বাতাদের গতিক বোঝা যায় না। কথন বাঁধের ছ পাড় ধরে গেমোগাছের বনে বাতাস শনশনিয়ে যায়। কথনো যায় থমকে। কে যেন তাকে ধরে রাথে অদুর সমুদ্রের কোলে।

আশেপাশে গ্রামের চিহ্ন কম। অধিকাংশই আবাদ অঞ্চল। বতদুর চোথ যায়, শুধু সব্জের বিস্তার। আর ভেড়িবাঁথের স্থাদ্র প্রহরা। নোনা জলে বুক চেপে আছে দাঁড়িয়ে। নদীর নাম বেতনি। ইছামতীরই ফালি ফ্যাকড়া। এখানকার লোকেরা বলে পেতনি, পেতনি নদী। রূপে সে ভয়ন্ধরী নয়, কিন্তু অশরীরী মায়াবিনী নানান বেশে ফিরছে তার কুথার্ত অদৃশু হাত বাড়িয়ে। রাজছটি বেন তার। তার রীতিবিক্লক অনাচার যে করে, তাকে সে মারে। কথনো আষ্টেপৃষ্টে বেধে মারে গোটা আবাদের মানুষকে। কথনো একলা পেলে খায় ঘাড় মটকে। তাই গোটা নদীর পাড় জুড়ে বাঁধ। তার নোনা জল একটু চুঁইয়েও যাতে চুকতে না পারে মানুষের আন্তানায়। সে ফলল খায়, আর নিদেন তিন বছরের মতো মাটিকে দিয়ে যায় বন্ধা করে।

এ জল স্পর্শেও ভয়। তাই কেউ পায়ের পাতা ডুবিয়েও দাঁড়ায় না এক দও। সে তার লকলকে জিভ দিয়ে যেমন থাঁজে বাঁথের ফুটো ফাটল, তেমনি থোঁজে মামুষ। সংসারের সেরা জীব, বড় মিষ্টি যার মাংস। পেলে গরাস ভরে যতটা পাবে, ততটাই নিয়ে যায়। বাকিটুকুতে পাণ যদি থাকে, সেটুকু থাকে শুধু বিভীষিকার ঘোরে থাবি থাওয়া।

বাঁকা স্রোতের পাকে পাকে ছোট ছোট টেউ চলকানির কোনখানে সেই হিংস্র ভয়াল কামট ওত পেতে আছে কেউ জানে না। সেদিক দিয়ে কুমীর রাজকীয়। অস্তত কাছাকাছি এসে সে জানান দেয় একবার। কামট যথন ধরে তথনো টের পাওয়া যায় না, দেখাতো দ্রের কথা। তাই সে থাকে মামুষের কাছে কাছে, তার তীক্ষ করাতের মতো দাঁতে দাঁত চেপে, ধূর্ত চোথের সতর্ক সন্ধানে, চতুব চলাফেরায়।

জোয়ারের জলে ঈশান বিনজাল পাতে আর এদিকে ওদিকে তাকায়।
উত্তর-দক্ষিণে নদী, পুবে পশ্চিমে আড় নৌকো। জাল পাতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে,
আর তাকায় দ্রে অদ্রে, যেখানেই জল একটু বেশী চলকায় চেউয়ের
মাথায়, যেখানেই একটু বেশী শিউরে ওঠে বাভাসে। তীক্ষ শিকারীর চোথে
উৎকর্ণ হয়ে কী যেন থোঁজে সারা পেতনির জলের জোয়ারের কলকলানিতে,
আর দাঁতে দাঁত চাপে। যেন কামটেরই মতো। কেন দু মাছ আসবে
জালে, এমন করে তাকাবার কি আছে দু

কালো চকচকে শরীর ঈশানের। তলপেটের গভীর খাদ থেকে, চওড়া বুকটা যেন হঠাৎ পাথরের চাংড়ার মতো উঠেছে ঠেলে। শক্ত ঘাড়ের ওপর, চড়ানে এবড়ো থেবড়ো পাথুরে মুখ। স্থাওলা-কালো কামটের মতো চোট ছোখ চোথ ছটির চাউনিতে টের পাওয়া যায় না—কোনদিকে তাকিয়ে আছে। মাথায় ভেড়ার লোমের মতো কোঁচকানো চুল। জলের এদিকে ওদিকে ভাবে, তারপরে হঠাৎ বাাকুল অবাক চোথে ফিরে তাকার আকাশের দিকে, ভেড়ি বাঁধের সীমানায়। আবার জাল পাতে। বিন জাল, গহীন তলে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ায় নিঃশঙ্গে। ওপরে ভাবে ছোল, জালের সীমানা চিহ্ন।

গেমো গাছ মাধা কাটে বাতাদে। রাই মঙ্গলের বুক ভাদিরে পেতনিও কেঁপে ফুলে ওঠে। অস্পষ্ট ভেদে আদে পাশ্চিম-পাড় গয়ারমারির মোটরের ভেঁপু। ঈশান থেকে থেকে চমকায়। কা যেন নড়ে উঠল পুবের ওই বাঁকা স্রোতের জলে। আবার ফিরে তাকায় পশ্চিমে। কিসের যেন শব্দ হল ওথানে, পাড় ঘেঁষে। না, কিছু নয়। জোয়ার এসেছে। মাঝে মাঝে বাতাদ একটু হরস্ত হয়ে নাড়া দিয়ে যায়।

ঈশানের সর্পচক্ষু কেমন যেন ধকধক জ্বলে। বাঁশের ফালি পাটাতনের ফাঁক দিয়ে বার করা, ধারালো বর্শার একছাত ফলাটার দিকে তাকায়। ঝকমকে স্থতীক্ষ মন্ত বর্শা, ভাত্তরে রোদও যেনকেটে খান খান হয়ে যায় তার ধারে। আবার জাল পাতে ঈশান।

পশ্চিম পাড় থেকে আসা একটি নৌকো যায় কাছে ঘেঁষে। গঞ্জে যায়, মোচা, কাঁচ-কলা, আর কেওড়া ভরতি চুপড়ি নিয়ে। কেওড়া এক রকমের টক ফল, অম্বল রায়া হয়। নৌকোটির হালে যে বুড়ো বসেছিল, সে ডেকেবলে, ঈশান নিকি গো?

মুখ না তুলে জবাব দেয় ঈশান, হাঁ।
বুড়ো আবার বলে, গোন তালি তিন দণ্ড আগেই এইনেছে, আঁগ ?
ঈশান জাল পাতে আর শুধু শব্দ করে, হাঁ।
গোন বলতে জোয়ার বোঝায়।

এবার একটি মিষ্টি মেয়ে-গলায় ডাক শোনা গেল, অ ঈশানদাদা, ছোট মাছ পেলি আমারে একখানা দেবা ?

ঈশান ফিরে তাকায়। সেই অন্ধ মেয়েটা। লোকে বলে কানী। নাম বিমলা থেকে বিমলী। থাকে পশ্চিম-পাড়ে। ভিক্ষে করতে আসে রোজ গঞ্জে। পাড়ে এসে বসে থাকে। যাকে পায়, তাকেই পার করে দিতে বলে। এপারে ওপারে হু পারেই।

চোথের সামনে ছোট থেকে বড় হল মেরেটা। ছ' থেকে আঠারোর উঠেছে। ছেউটি পেতনির টান ভাটার জ্বলে এসেছে জোরার। একটা হাত সরু আর ছোট, কানী বিমলী কেমন ষেন মারাবিনীর মারা মেখেছে সর্বাঙ্গে। তবে ভিক্ষে করতে বসেও রেছাই নেই। সব সময়েই টেচাচ্ছে, 'আ'মলো বিষ্টাখেগাের বাটা, গায়ে হাত ছাার কোন ঢাামনা। তোর মার গায়ে দিতি পারিস্ না ? তারপর ঠাাং ছড়িয়ে বসে কাঁদে। হাটের দিনে একটু দেরি হয়। তখন সন্ধাার অন্ধকারের ঝোঁকে, বাঁধের আড়ালে কিংবা গােদের জঙ্গলে টেনে নিয়ে গােদে কয়েকবার। যেমন ছাড়া হাঁদ-মূরগা ছোঁ মেরে নিয়ে যায় শেয়ালে। বিমলী টেচিয়ে টেচিয়ে কাঁদে অ'গাে মা'গাে ছাখ আমার কী কইরেছে। হেই ভগমান, ওরে কামটে খায়না গাে, হেই ভগবান, আমার কী দিলে গাে-গতরে, আমারে শকুনে খায়।

কাঁদে, দাপায়, চুল ছেঁড়ে, আবার শাস্ত হয়। হেসে কথা বলে বেশ লোকের সঙ্গে, ও করালী খুড়ো, যদি ছটো পয়সা দিলা, ত' আমারে এটটু উত্তোর বেলে বসাইয়ে দে' যাও। খু'ড় ভাল আছে ত ? মাল বিকোলে কেমফু?' আশেপাশে সব লোকের সঙ্গেই তার ভাব।

ঈশান মৃথ ফেরাতে গিয়ে আবার ফিরে তাকায়। যেন চমকে ফিরে তাকায় তার ছোট ছোট সাপ-থপিস্ চোথে। কী যেন ভাবে কানী বিমলীয় দিকে চেয়ে। তারপর বলে গোঙানির স্করে, তা' পেলি পরে দেখা যাবেনে।

বিমলী হাদে। গর্তে বদা চোথ ছটির অন্ধকারে পেত্নির জলের ঘোলা-নীল আভা যেন চিকমিক করে। পরনে একথানি আট-হাত পুরনো ভূবে শাড়ি। বাতাদে দেটি উড়ু উড়ু করে। হাত দিয়ে কাপড় সামলে বলে, দেবা ঈশেন দাদা ? তা'লি আজ নিচ্ছয় কইরে মাছ পাবো।

ঈশান জবাব দেয়না। কিন্তু জাল পাততে পাততে, আড় চোথে তাকায় বিমলীর দিকে। পাথুরে কপাল বেয়ে গাছের শিকড়ের মতো কয়েকটা শির ফুলে ওঠে। তারপর দাঁতে দাঁতে চেপে ফিরে তাকায় জলের দিকে। বিন্জাল পাতে পুবে পশ্চিমে ছড়িয়ে। হাল রাথে কোলে, অর্থাৎ পায়ে।

পেত্রনি নদী হাসে জোয়ারের গরবে।

যে নৌকোটি হাটে গেল, তার হালে-বসা বুড়ো একটি দীর্ঘাস কেলে বলে, সন্সার বড় তাজ্জব জায়গা। এ ঈশেন কী মামুষ ছেল, আর কী মামুষ হল। হেইসে, গেইয়ে, নেইচে, কুঁলে ঈশেন মাতাইয়ে রাথত সবারে। সকলের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা, হাটের দিনে কত নকশা কইরেছে, হেইসে মইরেছে স্বাই। জলে জালথানি পেইতে এখনো গঞ্জে এইসে বসে, ত্যাখনো বইসত। এখন মুখে রা কাড়ে না, ত্যাখন কত গল্লঝল্ল, গাল-গল্লো। গোন গিয়ে ভাটা পইড়ত, তবু জাল তুইলবার কথা মনে থাকত না।

কানী বিমলীর নিঃশাস পড়ে। দক্ষিণা বাতাস তার রুক্ষ চুলের গোছা উড়িয়ে দিয়ে যায়। ছোট আর বড় ছটি হাত দিয়ে চুল সামলাতে গেলে, আট হাত কাপড়খানি অকুলান হয়ে পড়ে। বলে, হাা, সেই ব্যাপারখানার পরে, না ঠাকুদা ?

--- 6" |

ভেড়ি বাঁধের গারে ধাকা থেয়ে বাতাস আসে। পেতনির জল ফোলে। শুধু ছ-জনের কেউই দেখতে পায় না, ঈশান দ্র থেকে একনজরে তাকিয়ে আছে বিমলীর দিকে।

বুড়ো আপন মনেই বলে, বড় সোহাগী বউ ছেল সে ঈশেনের। যশোরের মেইয়ে, বউটি বড দামাল ছেল। সংসারে বাপ-মা নেই, ঈশেনের। বউ একলা ঘরে থাকতে পারে না। বলে, 'তুমি যাবা মাছ মারতি, আমি বইসে থাকব বাঁধেন উপবে।' তা তাই করত ঈশেন। বউকে বাঁধে বদাইয়ে রেইথে জাল পাততো। তা'পরে বউ নে' ঘুইরে বেড়াইত গাঙে গাঙে। সেই নে'ও কত কথা, হাসি, মস্কবা। তা' ও ছটিব কোন পেতাায় ছেল না। তা একদিন ছটিতে কী যেন খুনখুটি ঝগড়া হল, সে পীরিতের থুনস্থাট। রাতদিনই হচ্ছে। সেদিন জাল তইলে লোকো বাঁধে ভিডাইয়ে বউকে ডাকল, 'আয়।' বউ বাঁধেব উপর দে হাঁটা দিল। বইললে, 'আজ আথড়াতলা তক হেঁইটে যাব, লোকোয় ওটব না।' ঈশান বইললে, 'আসবি তো আয়, না হ'লি সত্যি সত্যি লোকো ছেইছে দেব।' বউ ঠোঁট টিপে **ट्र**हेरम वहेनल, 'छा'अर्ग।' केरमन ४ एठा महेराकम। जिल्ला लोरका एकरफ़। একজন বাঁধে, আর একজন জলে। বেলা ত্যাপন যাই যাই করে। পেতনিতে ভাটা পইড়েছে। ঈশেন লগি মারছে। ছুজনাই ছুজনারে দেখতি পাচ্ছে। তবু ঈশেন বারে বারেই ডাকে, 'আয় বলতেছি, না হলি আজ তোর কপালে হুঃথু আছে। তা' কে শোনে। বউ মাঝে মাঝে গেমো গাছের আডালে পড়ে। আবার দেখা দেয় আরু টিপে টপে হাসে। ঈশেনকে था। पात्रा । जा'भरत केरमन लोरका तन' महेरत शन माच ननीरक। वहनतन, 'তবে তুই থাক, আমি ওপারে যাচ্ছি ' ত্যাখন বউ লেইমে এইল গেমো গাছের আড়াল থেইকে। খিলখিল কইরে হেইসে ডাক দিল, 'এইস, নে' যাও।' দূর যশোরের মেইরে। খলবল কইরে নেইমে এইল পেতনির কোমর জলে। জানতো কিন্তুক মনে ছেল না বউরের, পেতনির জলে পেতনির भाग्ना चारह। क्रेट्सन्तत्र चवकांना जारवा। ही १ कांत्र मिल, चारवा मरव्यानामी, শীগ্রির ডাঙার ওঠ, শীগগির।' আর উইঠতে হল না। ঈশেন দেখল, বউকে কে টেইনে নে' বাচ্ছে জলের তলার। তা'পর আবার ভাইসলো। ত্যাতক্ষোনে হাল মেইরে এইরেছে ঈশেন। টেইনে তোললো বউকে। আখে, তল পেটের কাছখান থেইকে একখান উরত-শুদ্ধ পা নেই। বে ছেল জলের তলার, সে ছেল তক্কে তক্কে। নাবালের এই য্যাতো নদী, সবখানে সে হাঁ কইরে আছে। বাগে পেইলে ছাড়ান নেই।…তা' কামটের কাটা, পচন ধরে সঙ্গে সঙ্গে। বউটা মইল। তা' ঈশেনও হাসি ভূইলে গেল। এখন য্যান কেমন কেমন লাগে। গোনে পাতে বিনজাল, কচাড় জাল টানে পাতে। আর ওই চুপচাপ গাঙে বইসে থাকে, না'হলি গঞ্জের বাঁধে।……

ভাছরে রোদে বিমলীর চোথের গর্ভ চিকচিক করে পেতনির খোলা-নীল জলের মতো। বড় উদাসিনী দেখায়। যেন চুপি চুপি বলে, হাাঁ, চ'ক থাকতিও মামুষ এমন কইরে মরে ঠাকুদা। আমি বেইচে থাকি।

ছজনে শুধু দেখতে পায় না, জাল পাতা নাক করে, ঈশান দূর থেকে অপলক চোথে তাকিয়ে থাকে কানী বিমলীর দিকে। আর সাপ-থপিস চোথ ছটি জলে ধকধক করে। কী যেন আঁচে মনে মনে। তারপর চমকে ফিরে তাকায় জলের দিকে। কি যেন পাক থেয়ে যায় ওই দূর উত্তরের জলে ? কিসে যেন ঝটকা দিল দক্ষিণের কোলে ? তীক্ষ ফলা বশাটার দিকে চোথ পড়ে ঈশানের।

না, কিছু নয় । সমুদ্রের জোয়ার আসে পেতনির বুক ফাঁপিয়ে। বাতাদে মাথা কোটে গেমো বন ।

ঈশান নৌকোর মুখ ফেরায় গঞ্জের দিকে। কিন্ত জলের এদিকে ওদিকে তাকায় বারে বারে। সেই খিলখিল অন্তিম হাসি শোনে নাকি ৰউয়ের ? ছায়া ভাখে নাকি সেই সোহাগীর, পেতনির জলে। মন বুঝি কালে।

না। ঈশান থোঁজে জলের সেই অদৃশ্র শমনকে। যাকে কথনো দেখা যার না, কিন্তু যে আছে তারই কাছে কাছে, ছারার ছারার। শ্রাওলারং সেই ভরাল চতুর হিংস্র যম, বিশাল দেহ আর কুতকুতে চোথ। সে চোথ মিটমিট করে হাসে আর শ্রাথে ঈশানকে। তাই ভাবে ঈশান। একবার কি ভাসে না ওপর জলে? ভীক ঢ্যামনা। লুকিরে ফিরিস গহীন জলের অন্ধারে।

কালো পাথ্রে চোয়ালের ওপরে কুতকুতে চোখ জলে দিবানিশি ঈশানের। যেন হিংলু কামটেরই মতো।

মনটা আজকে এসে ঠেকেছে এইখানে। শোধ চায় ঈশান, জীবনের একটা প্রতিশোধ। একটা কামটকে চায় সে হাতের কাছে, যে এক গরাসে খেয়ে নিয়েছে সেই শেষ থিলখিল হাসি, সেই শেষ ভাক, শেষবার আসার বায়না।

খরে গেলে থাকতে পারে না। বউ যেন হেসে ছুটে আসে। বক্ষণার হতে। আর সতর্ক সন্ধানী হিংস্র শমন তাকে কোথার টেনে নিয়ে আদৃশ্র হয়। আথড়াতলা থেকে আসবার পথে ফিরে যাবার অন্ধকারে ও জ্যোৎস্না রাত্রে, গেনোবনের তলায়, পেতনির জলে সেই হাসি শোনে ঈশান। ডাক শোনে, 'এইস, নে' যাও।' বুক ফাটে। জানে, সে আছে কাছে কাছে। মাহুষের গন্ধ পায়, সেই গন্ধে গন্ধে ফেরে। বর্শাটার ফলায় হাত আয় ঈশান। কোথায়! ওই যে জল ওথানে? নাকি, ওই বে স্কোতটা ল্যাজের ঝাপটা দিয়ে যায়, ওখানে! কোথায়।

শোধ চায় ঈশান। সেই নেশাই ভূলিয়ে রেখেছে সোহাগী বউয়ের সব শোক। এই নেশাটা কাটলে সে ঘরে গিয়ে মাথা কুটে দাপিয়ে মরে যাবে হয়তো। এখন শোক নয়, শোধ চায়। যদিও বউ বাঁধের উপরে উপরে ফেরে হাসে, খুনস্থটি করে, চুল এলিয়ে পাগলি সাজে, তার আঁচন ওড়ে বাতাসে। যদিও চোথের কোণে ভাকে ইশারা করে। পেতনির জল কলকল করে, গেমোগাছে বাতাস শনশনিয়ে মরে। ওসব য়ে খেয়েছে, ভাকে চায় ঈশান।

ভাকে চায়, তাই মাছ মারার অছিলায় বিনজাল পাতে গহীন জলে। বিনজাল যায় সেই পাতালে। জোয়ারে বিন ভাটায় কচাড়। ওই ত্ই জালে কথনো দখনো ধরা পড়েছে কামট। গভীর জলের জানোয়ার। আড় মাছের আকৃতি, খ্রাওলা-কালো রং, ওজনে পাঁচ থেকে দশ মণ, কিন্তু বিন্দু চোথ। চামড়া শুরোরের মত মোটা। তাই দেশী কামারের গড়া দেশী লোহার বর্ণা নেয়নি সে। কামটের গায়ে তা বিষ্বে না। গঞ্জের মহাজনকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছে ইম্পাতের বর্ণা। ভীক্ষ তার ধার। রোদও কাটে খান খান হয়ে।

ধরা পড়লে আদিবাদীরা তার মাংস থার হাঁড়িয়ার সঙ্গে। ঈশানও খাবে কামটের মাংস। তারও মাংস মিষ্টি, কেননা সে মাতুষ খায়। পেতনির এই জলে কতদিন ঘুরেছে ঈশান বউ নিয়ে। সোহাগী বউয়ের লোকলজ্ঞা কম ছিল। কত দিন রাত্রি সে হেসে শিউরে তুলেছে পেতনির বুক। তার কত প্রেমকুহর একেবারে নির্বাক করেছে পেতনির কলকলানি। আর পেতনির রংএ রং মেশানো সেই হিংশ্র কামট হয়তো তথন ভেসে উঠে দেখেছে তার সতর্ক চোখে।

সেই একটি শোধ চার ঈশান। এই নেশাটা গেলে, এদেশে কেমন করে বাঁচা যায়, এই পেতনির ধারে, বাঁধের পাড়ে, গেমোবনের বাতাদে, সেটা জানে না ঈশান।

গঞ্জের বাঁধে এসে নোঙর করল নোকো। ওই দেখা যায় কানী বিমলী বদেছে, আনাজ হাটের সামনে। আপন মনে হাসছে। ছোট হাতথানি বের করে ভিক্ষে চায়। আসল হাতটি দিয়ে শরার আর কাপড় সামলায়। ডাঙার কামটেরা বড় বেশী চেতন এনে দিয়েছে ওর দেহ ও মনে। ওর অন্ধ জীবনের একটা নিরালা কোণ আছে। একটু নিরালা ঠাই নেই তার যোবনের। সে-ই না বিমলীর ছঃখ। গেমো গাছে বাতাস আদে, পেতনির জল কলকল করে। বাঁচার জন্মে ভিক্ষে করে বিমলী। তবু বাঁচায় কেন স্থখ নেই ?

বিমলীর বুক উল্পিয়ে নিঃখাস পড়ে, অন্ধ, এক হাত ছোট বিমলী। ওর জোয়ারটেউ শ্রীরের মায়াবিনী রূপ দেখে স্বাই।

তার দিকে অমন অপলক সতক সন্ধানা হিংস্র চোথে কী ছাথে ঈশান। শোধের নেশায় ছাথে। পাপ চুকেছে এখন শোধের নেশায়।

ও নেশায় মধারাতে, পেতনির জোয়ারে নৌকোয় নিয়ে গিয়েছিল দশ
মাসের ছাগল। দূর দক্ষিণে গিয়ে তাকে ফেলেছিল কামটের টোপ করে।
নৌকোয় বাধা ছাগলের শরীব ডুবেছিল। ছাগলটা ডাকতে পারেনি।
খাবি খেয়ে মরেছিল। ঈশান বল্লম হাতে সারা রাত কাটিয়েছে পেতনির
বুকে। আর যেন দেখেছে, চতুর জানোয়ার কেবলি পাক খাছে আশেপাশে
টোপ গিলছে না।

শেষরাত্রে শুধু দপ্দপ্ করেছে ঈশানের কামট-হিংস্র চোখ। গালাগাল দিয়েছে অস্ত্রীল ভাষায়। তারপর মরা ছাগল ছেড়ে দিয়েছে জলে। পেতনি তথন ভাটা-মুখে গেছে নেমে।

দৃপুরে দেখেছিল, হাট শিং শুদ্ধ সেই ছাগলের আধ-খাওয়া মৃণ্টা ভেনে এসেছে জোয়ারে। যার টোপ্রে থেয়েছে ঠিক। জলের দিকে তাকিরে দেখেছিল ঈশান। মনে হরেছিল, নৌকোর পাশে পাশে আছে সে। হাসছে মিটমিট করে। শুধু দেখা যায় না।

কিন্তু আথড়াতলার শৃক্ত ঘরে কার সোহাগের আগুন যেন পুড়িয়ে মারে অইপ্রহর। পেতনির বৃক্ থেকে কেবলি ডাক ভেদে আদে, 'এইলো, নে যাও।'

তারপর কিছুদিন পরে, প্রথম রাত্রের ঝোঁকে ভূলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নোকোয় গঞ্জের একটা কেঁদো কুকুরকে। ফেলে দিয়েছিল নিয়ে দ্র দক্ষিণের বাঁকে। কুকুরটা যতবারই সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে গেছে, নোকো বেয়ে আড়াল করেছে ঈশান। অসহায় কুকুরটা জলে বেউ-বেউ করতে পারেনি। কেঁউ কেউ করে কেঁদে নির্বোধের মত তাকিয়েছে ঈশানের দপ্দপ্রচাথের দিকে।

ঈশান আতিপাতি করে খুঁজেছে পেতনির প্রতিটি তরকে, প্রতি স্রোতের বাঁকে। কোথায় সেই পলাতক শমন।

মাঝ রাত্রে মরতে মরতে গঞ্জের কুকুরটা ভিন্ন পাড়ে গিয়ে ঠেকেছিল।
আর কোনদিন গঞ্জে আসেনি। ঈশানের মনে হয়েছিল, ধুর্ত কামট
ঘুরেছে তারই নৌকোর পাশে পাশে। আর মিট্মিট্ করে হেসেছে তার
কুতকুতে চোখে।

আজ ভাথে ঈশান বিমলীকে। ভাবে, খেয়া পার করতে নিয়ে যাবে আজ কানাকে। কা স্থে বাচে ও এই সংসারে। ওকে দিয়ে শোধ নেবে ঈশান আজ রাত্রে। তাই ভাথে সাপের মত চোখে।

নেংটি-পরা ঈশান। নেংটির ট্যাক থেকে বার করে একটি আনি। এগিয়ে গিয়ে হাতে দেয় বিমলার। বিমলী আনিটা আঙ্গুলে অনুভব করে খুশি হয়ে বলে, কে গা, কে তুমি ?

স্বাইকেই বলে। যদি চেনা মামুষের হয় তার। হাটের ভিড়, কে-ই বা দেখে ফিরে। যদি ভাখে তবে ভাবে, ফোসলাচ্ছে কানীটাকে। ষেন গোঙা স্বরে জবাব দেয় ঈশান, আমি ঈশেন।

খুশি আর ধরে না বিমলির, ওমা, তুমি পয়দা দিলে। আ আমার কি কপাল গো। সেই ছ'মাদ আগে দিছিলে।

শুনতে চায় না ঈশান। সরে যেতে চায়। ভাবতে চায়, কীভাবে কাজ হাসিল করবে।

বিমলী ডাকে, ও ঈশেনদাদা, শোনো, শুইনে যাও একবারটি। বল্—

### — কাছখানে এইস। এইরেছ ?

হাঁটুতে হাত দেয় ঈশানের। বলৈ ফিস্-ফিস্ করে, সক্কাল বেলা আইস্তে না আইস্তে পোড়ারমুখো বেলা আড়তদারটা কি বলছে জান ? বলে, অ' বিমলী, কী কী স্থথে তুই ভিথ্ মাগিস্। আমার আড়তে এইসে থাক, সব পাবি। আমি বইললাম, দ্র হও, দ্র হও থচের মিন্সে। তা' ঈশেনদাদা, হাটে-গঞ্জে মামুষ নেই গো। এত লোকের সামনে থপ্ কইরে আমার গায়ে হাত দিল, শরীলে আমার ব্যাথা করে।

বলে কাঁদে বিমলী। ফিদফিদ করে অভিশাপ দেয়। কিন্তু কার কাছে ছ:৩ করে বিমলী ? তার অদুশু শমনের কাছে ?

ঈশান কি বলবে ভেবে পায় না। ছাথে বিমলীর দিকে। বলে, ছ'। বিমলা কেমন একটু আখন্ত স্থবের স্থবে বলে, তোমার রাগ হচ্ছে ওদের ওপরে, না ? থাক, রাগারাগি কইরোনা যান।

সরে আসে ঈশান।

এটা আবাদের গঞ্জ। আশেপাশে গ্রাম নেই, গৃহস্থ নেই। পেতনি
নদীর ধার যেন থা-খা করে। কাছে কাছে আছে কিছু আদিবাদীদের
ভাঙাচোরা ঘর। চাষের মরস্থম গেলে বেকার হয়ে যায়। তথন পেটেখাবরে ভাত পচিয়ে নেশা করে মেয়ে-পুরুষ। কতগুলি কাল কাল মেয়ে পুরুষ,
কতগুলি শুয়োর আর গঞ্জের বিদেশী কারবারী ব্যাপারী—তাদের জন্ত কয়েক
ঘর দেহজীবিনীর বাস।

জলে আছে সর্বনেশে নোনা আর হিংস্র কামট। পাড়ে আছে বেশু।, ব্যাপারা, আদিবাসী। এখানে গা বাচিয়ে বাচতে চায়, গায়ে-জল-লাগা বিমলী। তাও চোথ থাকলে কথা ছিল। বিমলী কানী, কেঁদে কেঁদে, বলে, হেই ভগমান, আমি মরিনে কেন ?

কোচড় ভরে মুড়ি নিয়ে বাধের উপরে এসে দাঁড়ায় ঈশান। মুড়ি চিবুতে চিবুতে তাকায় দূর জলে। পেতানির জল অকূল হচ্ছে। ফুলছে আরো। হাটের দিন আজ। লোকজন আসছে। ঈশান বেন ভাথে, ভাওলাকালো জানোয়ারগুলি আজ বড় বেশী ঘোরাঘেরা করছে এথানকার জলে। সতক সন্ধানে ওত পেতে আছে, যদি একটা কেউ জলে পড়ে। যতো মামুষ, ভতা থাবার তো। করাত-হিংশ্র দাঁত কড়মড় করে পেতানির অতলে।

ছাগলের টোপ ফদ্কে গেছে। বুথা গেছে কুকুর টোপের হয়রানি। সেরা টোপ দেবে এবার ঈশান। মান্থ্যের অঙ্গ, মেয়েমান্থ্যের শরীর। ঝাপাঝাপি করবে অধৈ জলে। নোলা ছোঁকছোঁকানো বম না এসে বাবে কোথার, এক-বার দেখবে।

দপ্দপ্ করে জ্ঞানের চোথ। আবার ছাথে বিমণীর দিকে। হাা, গারে গতরে মাংস আছে কানীটার। পুষ্ট, নিটোল মাংস।

নিরালায় বার ঈশান বাঁধের উপর দিয়ে। নৌকোগুলি এত দোলে কেন কিনারায় ? জল কোলে, তাই। পেত্নি বাড়ে, অতল হয়, সে আসে তলে তলে।

গেমো বন ঘন হয়, পূবে বাতাস তার ঘেট মোচড়ায়। গঞ্জের দেহপসারিণীরা ছুটে আসে বাঁধে। কামটের মতো। দেখতে আসে, লোকের যাওয়া আসা কেমন হচ্ছে। এখন যেন তারা আবাদের গঞ্জে নির্বাসিতা। মরস্থমে কারবার জমে।

বাঁধের উপর এসে হাসে খিল্খিল্ করে। কেন ? কোন্ মাঝিকে দেখল পেতনির জলে। নামবে নাফি কোমর জলে? বলবে, এইসো নে যাও?

আবাদের মাঠ ভেঙ্গে বাতাস আসে পূব-সাগরের। পেতনির কোমর জলে কেউ হাসে নাকি থিল-থিল করে। কোনো সোহাগী ?

ना। अनल भरत, वांटि दक्यन करत क्रेमान। दम रमांध हात्र।

—কী ভাথো গো ঈশেনদাদা।

জিজ্জেদ করে একটা মেয়ে। সকলেই চেনাশোনা। বউ মরার পর মাহ্র্যটা মেয়ে পাড়ার যারনা। সেইটা এক বিশ্বয়। বড় বিশ্বয়, লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

क्रेगान राल, जान प्रिथ।

জাল ভাথে ঈশান। ওই দেখা যায়, বিনজালের ছোল্ভাসে। আট্কা পড়বে নাকি একটি আজ। বিন্জালের বাধনে দাত খুলতে পারবে না।• বেরিয়ে যাওয়ার উপায় কম।

কিন্তু আটকা পড়েনা একটাও। টোপ্চায়।

হাটের মধ্যে ফিরে আসে ঈশান। বিম্লীকে ভাথে। একটু বেলার, ময়রার দোকান থেকে গরম জিলিপি নিয়ে আসে কিনে। ঠোঙা দেয় বিম্লীর হাতে। বলে, ধা, তোর জন্তে আন্ছি।

বিম্লীর চোথের অন্ধকারে বিশ্বিত খুশী উপ্চে পড়ে। বলে, কেন গো উশেনদালা।

मेनान भाषा जूरन नतीत्र निरक जाकात्र। काथ स वज् नश्नात्र। निनाम, था।

টোপ মন্ত্ৰার ঈশান। বিম্নী বেন কী ভেবে মিটি-মিট হালে। খাঁচলখানি টেনে দের বুকে ভাল করে। বলে, তুমি খাবা না ঈশেনদাদা।

দ্বশান জবাব দের, থেইয়েছি। তোর জন্তে আন্ছি ওওলোন। কানী বিম্লী সলজ্ঞ হেসে জিলিপি থায়। দ্বশান গোঙান্বরে আন্তে আন্তে বলে, অ-বিম্লী।

- ---जा १
- —তোরে আজ আমি পার কইরে দিয়ে আদবেনে, আঁ ?

একটু অবাক হয়ে হাসে বিম্লী। বলে, দেবা, সত্যি ? ভবে বড় নিচ্চিম্ব হই ঈশেনদাদা।

ঈশানের দাঁতে দাঁত বদে। বলে, ভাব। বিকেলে, রহমানের আড়ভের কাছে বইদে ভিক্ষে করিদ, ওখেন থেইকে নে' যাব।

বিম্লী ভাবে, কেন, অত নিরালায় কেন? আবাব হাসে মিটি-মিটি। বলে, আচ্চা। যাবল।

ঈশান বাধের উপর যায়। রোদ বড় চড়া। পেতনি ঝিকি-মিকি করে। বাতাসটি বড় আরামের।

হপুরে জাল তুলতে গিয়ে, জাল বড় ভারী লাগে ঈশানের। ওকোড় কাছি টানে, জাল উঠতে চার না, এত ভারী। ঈশানের হ'চোথ হিংপ্র উল্লাসে জলজল করে। পড়ল নাকি, পড়ল একটা জালে? কানী বিম্লীর ভাগা নিয়ে ?

আরো জোরে টানে ঈশান। জাল উঠে। গড়ান গাছের গুঁড়ি একটা প্রকাণ্ড। জালের কোলে আটকেছে।

হতাশ কুদ্ধ চোথে যেন ছাথে ঈশান, ধুর্ত কামট পাক খায় তারই নৌকোর আশেপাশে।

বিন্ জাল তুলে, কচাড় জাল পেতে, আবার গঞ্চে ফেরে ঈশান। মরস্কমের হাট নয়। সন্ধ্যা হতে না হতেই ভাঙন ধরে।

রহমানের ধানের আড়ত বন্ধ। এখন ধান নেই! লোকজন কম এদিকে। বিমলী বদে আছে এক কোণে।

এদিক-ওদিক ভাথে ঈশান। কারুর নজর নেই এদিকে। কে-ই বা ভাথে। ঈশান ডাক দেয়, চল্ বিম্লী।

বিম্লী যেন ছতোশে ছিল। মিঠে ব্যাকুল গলায় বলে, এইসেছ ? বড় ভয় পেইয়েছিলাম, কী কানি, ভুইলে গেলে কিনা! নেংটি পরা ঈশান, কোমরে বাঁধা গাম্ছা। নিক্ষ কালো মূর্ভি, এখন বেন আরো শক্ত দেখার। বিম্নীর হাত ধরে নিয়ে বার বাঁধের উপর। গেমো গাছের গোড়ার বাঁধা ছিল নোকো। বিম্লীকে ভুলে, বাঁধন খুলে ঈশান নৌকোর ওঠে।

এখনো ভাটা চলেছে। পেত্নি হাসছে খিল্খিল্ ক'রে। যাবার বেলায় হাসে, আসার সময় চুপি চুপি আসে। অদৃখ্যে জিভ্ বাড়িয়ে বাঁধের ফটাল খোঁজে। আর খোঁজে মাছুয়।

গোমা গাছ বড় বড় নিশাস ছাড়ে যেন। বাঁধের মাথার চাঁদ উঠেছে পঞ্চমীর। অস্পষ্ট আলো-ছায়ায়, গাছ, বাঁধ, জল, সবই যেন কেমন আড়িপাতা সুকিয়ে থাকার মতো রহস্তে ভরা।

ঈশানের পাথুরে কপালের ছায়ায় কোন্ গর্তে ঢোকা অপলক ছটি ছোট ছোট চোঝ। নৌকোয় উঠে বিম্লীর হাত ধরে আবার বলে, হালের কাছে গলুয়ে গে' বদবি চল।

হালের কাছে ? কেন ? ঈশানের কাছে কাছে বসতে হবে ? পেত্নির জলের মতো হাসি চিক্চিক্ করে বিম্লীর ঠোঁটে। বলে, চল।

ঈশানের নজর পড়ে না বিকেলে কোন্ ফাঁকে কানী বিম্লী আজ চুল বেঁধেছে তেল জল লাগিয়ে। দেখেনি, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে কখন। এখন ডুরে শাড়িটি বড় বেশী ছোট লাগছে তার। কেন? শরীর কি আরো ফাঁপল।

বিম্লীকে গলুরে বদিয়ে, নিজে তার পিছনে বদে হাল ধরে ঈশান।
কোমর থেকে গামছাথানি খোলে নিঃসাড়ে। মুথ না বাঁধলে চেঁচাবে
মাগী। মুথ বেঁধে, কোমরে দড়ি বেঁধে, গলুয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাথবে।
তাই কাছে কাছে রাথতে চায়।

গামছাটা কোলের উপর রেখে, নৌকোর মুথ দক্ষিণে ঘোরায় ঈশান। এখনো হ'চারটি নৌকো এদিক-ওদিকে যাভায়াত করে। গ্যারমারির শেষ মোটরের ভেঁপু আসে ভেসে।

ঈশান জলের দিকে তাকায়। ঘাড়ে কপালে দপ্দপ্ করে শিরা উপশিরা। উচু জর তলায় জলে এখন সাপ-খপিস চোখ। ছাখে, ভারু যম এসেছে আজ তার নৌকোর ছায়ায়। মরণের ভয় ডিঙিয়ে এসেছে আজ আসল টোপের লোভে। ওই যেন পাক খায় ছাওলা কালো বিশাল শরীরের ঝাপটায়। ছাখে কুতকুতে চোখে, করাত-দাতে দাঁত ঘষে। মনে মনে বলে ঈশান, আর, একটু দুরে আর। জীবনের এই একটা শোধ চাই আজ। আর কিছু না।

দূরে যার ঈশান। নামে পেত্নির টানে। পাটাতনের পাশ থেকে টেনে বের করে স্থার্মি বর্শা। কুহকী জ্যোৎসার, বড় বেশী হিংস্র দেখার ইম্পাতের বর্শা-ফলা।

रयन ज्रावह राष्ट्रण, हर्शं हमरक अर्छ विम्लीत गंगांत चरत, की कत

की करत क्रेमान ? वरन, रनीरका वाहे।

নোকো বায় ? বৈঠার শব্দ নেই, নোকো দোলে না কেন ? বড় বে এক বর্গা যায়। বিমলী মিটিমিটি হাসে কুহকী জ্যোৎস্নার মতো। বলে, গুপারে যাবা না ঈশেনদাল ?

চমকার ঈশান। তীক্ষ চোথে তাকার বিম্লীর দিকে। কেন, চোখে কি ঠাহর পায় নাকি কানী ? বলে, তাই তো যাই। কেন ?

বিম্লী সলজ্জ হেসে বলে, পূৰে বাতাসটা মুখে লাগে, মনে নেয়, দক্ষিণে চইলছি।

ঈশান বলে, জাল পেইতেছি একটু দ্রে। একবার দেইখে যাব।
—অ!

বিম্লীর চোথের কোলের অন্ধকারে চাঁদের কণা চিক্চিক্ করে।

ঈশানের হিংস্র চোথ চমকায়। কী আদে পাক থেয়ে ওই দক্ষিণের বড় বাঁকে। কী যেন চলকে ওঠে নৌকোর তলায়।

এসেছে তারা। দলে দলে এসেছে মান্থ্যের গন্ধ পেরে। সেই শেষ থিল্থিল্ হাসিটা থেয়ে এসেছে, গিলে এসেছে শেষ ডাকটা, 'এইস, নে' যাও।…এইস, নে' যাও।'…

সেটা ভাবতে চায় না ঈশান। তা' হ'লে বাঁচা যায় না। শোধ চায়। জীবনের এই একটা শোধ। এই জন্তে সে বেঁচে আছে। আদি-বাসীরা তার মাংস্থায়। ঈশানও থাবে।

বাঁধ নির্জন, পেত্নির বুক নিরালা, গেমোবনে বাতাস ডাকে। মাথায় রক্ত ওঠে ঈশানের। গামছাটা তুলে নেয় হাতে। বিমলী ডাকে, ঈশেনদানা ?

গলাখানি যেন বড় মিটি বিম্লীর, মায়াবিনীর কুহক মাথা। ঈশান শব্দ করে। —চাঁদ উইঠেছে. না।

বড় চমকায় ঈশান। কানী না বিষ্লী ? বলে, টের পাস্ কেমনে ? বিষ্লী বলে, আইজকে যে পঞ্চমী শোনলাম ?

--- हैं।, ठाँम छेटेर्टिइ ।

পেত্নি নাচে, হাসে কল্কল্ করে। সমুদ্রের অন্ধকারে যায় কিনা, তাই। বাঁধের কোল থেকে জল নেমেছে। সেখানে মাটি চক্চক্ করে।

কিন্ত দেরী হয়ে যায় যে! জোরার পড়লে, আবার উত্তরে টেনে নিয়ে বাবে। চারদিকে স্থপ্তি। ডাঙার ডাকে ঝিঁঝিঁ। আর, এই তো খিরে ধরেছে তারা ঈশানের নৌকোর চারদিক। যেন ল্যাজের ঝাপটা মারে তারা ক্ষুধা ও লোভের তাড়নায়!

ছটো টোপ গেছে, এ টোপ ফস্কাতে দেবে না ঈশান।

ঈশান, প্রায়-উলঙ্গ সেই সমুদ্রের আদিম অধিবাদী, চোথে যার কুদ্ধ জিলাংসা ধক্ধক জলে। তু' হাতে গামছা তুলে বিম্লীর মুথ বাঁধতে যায়।

- केट्यनमामा।

থমকে যায় ঈশান।--ইয়া।

বিম্লীর সারা মুথে কৌতৃহল। বলে, পিঠে কী ফেইল্লে আমার ?
টনক বড় থাড়া কানীর। ঈশান বলে কিছু না, গামছাথানা পইড়ে গেছে।
কিন্তু জোরার বে অনেকক্ষণ রাইমঙ্গলের মোহনা পার হয়ে এসেছে।
সময় যায়।

বিম্লীর মূথে জ্যোৎস্না যেন বিষয় হ'রে ওঠে। বলে, ঈশেনদাদা তোমার পরাণটায় বড় হঃখু, না ?

- <u>—কেন ?</u>
- —আমি জানি। তাই তুমি রা' কাড়ো না।

কে যেন জুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে ঈশানের বুকে, ওরে মূখ বাঁধ,
শীগ্গির বাঁধ। দেখিসনে, ভারে সোহাগী বউরের শেষ হাসি, শেষ ডাক
—থাওয়া শমনেরা ধরা দিতে এসেছে। ঘুরছে আশেপাশে, মানুষের গলার
স্বরে, জীবস্ত মাংসের গদ্ধে।

চকিতে বর্শাটা তুলে নের ঈশান। কিসের ছারা ওটা জলে ? কিছু না, পেত্নির বৃকে জ্যোৎস্নার থেলা। বিম্লী বলে, কী কর ঈশেনদাদা।

## - বৈঠাটা সরাইয়ে রাখি।

হাল ছেড়ে দিয়ে, আর একটু এগিরে আনে ঈশান বিম্লীর দিকে। মজা টোপ, পচে না যার। আর দেরী করা যায় না।

বিশ্লী বলে, দূর বনের বাতাদের মত, তাই তো বলি ঈশেনদাদা, স্নসারে ভাল মাহুষের মরণ হয়। আমাকে কেন থায়না কামটে ?

ঈশানের চমকানিতে নোকোটা শুদ্ধ যেন কেঁপে ওঠে। তার গোঙা স্বর বড় তীক্ষ শোনার: কেন!

পেত্নির মায়া জাল গড়ায় বিম্লীর চোখের গর্তে। বলে, আমি লুলা কানী। অন্থির হ'য়ে গামছাটা পাকায় ঈশান। ভাথে, কানী বিম্লীর বাঁধা চুল বড় চক্চক্ করে। ঠোঁট লাল।

আর পেত্নির জলে লোভী কামট লোভার্ত হ'য়ে ফেরে। ঈশানের হাতে তারা আজ প্রাণ দিতে এসেছে।

পেত্নি থম্ থায়। জোয়ারের ধাকা লেগেছে অদ্রে। সময় যায়। টোপ বুঝি ফস্কায়।

नेनान गामहा जूल निरत्न यात्र विम्नीत माथात उपत निरत्न।

বিম্লা সরে আসে ঈশানের কোলের কাছে। কুহকী জ্যোৎসার বিষয়তা বায়, মিট্মিট্ হাসে। বিম্লা বলে, ঈশেনদাদা, আমার গলায় বড় লাগে।

- -- जा ?
- হাঁা, গামছার পাকে বেন্ধে ফেইলছ আমারে। এট্টুদথানি আত্তে বান্ধো, না' হ'লি যে বড় লাগে ?
  - --আঁ ?

বিম্লী হাসে থিল্থিল ক'রে। ঈশানের পা'রে হাত দের। তারপর হঠাৎ গুন্গুন ক'রে ওঠে,

মন যদি দিলে
তবে মনের মামুষ নাই কেন।
এতই কাঁদালে যদি,
আজ ভালবাসা কেন।
এ পরাণে কী আছে আর,
কী বা দেখ আর বার,
আগুনের আঁচ নেই
ফুঁ দিয়ে ছাই ওড়াও কেন।

পেত্নি নদীর বুকে জোয়ার আসে চুপি চুপি। গেমোবনে বাতাস বিজ শন্শন্ করে। নদীর সর্বাঙ্গ শিউরোয়। বাঁধের ঢালুতে চাঁদ যায় গড়িয়ে। আর মারুষের গঙ্কে গঙ্কে ফেরে, ভরাল করাল মাংস লোলুপ কামট। চোথে তার রক্তের তৃষ্ণা। সোহাগী বউরের শেষ হাসি থেয়ে এসেছে তারা।

আর শেষ ডাক, 'এইস, নে' যাও !'

কিন্তু ঈশান কী করে। সময় যায় না?

কানী বিমলী বলে মায়াবিনী স্থরে, ঈশেনদাদা তোমার হাতের বাঁধন এটুটুস্ আল্গা কর গো, বড় শক্ত।

বলে বিমলী মাথাটি এলিয়ে দেয় ঈশানের শক্ত বৃকে, বাধন আল্গা হয় ঈশানের।

বাতাদে যেন বড় সোহাগ উথ্লায়। বিমলী বলে, দম বন্ধ নাকি তোমার ঈশেনদাদা।

- ---हैंग ।
- <u>—কেন ?</u>
- জলে আমি কামট দেখি।
- —কামট।
- —**है**गा ।

চমকে উঠে, মুথ ফেরাল বিমলী ঈশানের দিকে। বলে, কপালে আমার গরম জল পইড়লো। তোমার শরীল বড় কাঁপে। ঈশেনদাদা ভূমি কাঁদছ ?

হাঁা, কালো পাথরটা যেন কিসের দমকে কাঁপে। জলে ল্যাক্ত আছড়ায় কামট। কিন্তু বাতাসে যেন সোহাগের ডাক! ঈশান ফিস্-ফিস্ করে বলে, কাঁদিনা লো বিমলী, এ পেতনির মায়া।

কি বোঝে বিমলী, কে জানে। তার চোথে জল আসে।

তারপর জোয়ারের ধাকা টের পেয়ে বলে, চল, তোরে রেখে আদি।

বিমলী মিষ্টি করণ স্থারে বলে, রাত হইয়েছে অনেক। কেনে' যাবে বাড়িতে! গঞ্জে রেইখে যাবা ?

ঈশান একটু চুপ করে থাকে। দূর জলে তাকায়। নৌকোর মুথ খুরিয়ে বলে, গঞ্জে যদি রেইথে যাব, তবে তোরে পেতনির জলে ফেইললাম না কেন? আথড়তলা যাবি বিমলী ? আথড়তলার ? ও, সেথানে সিশেনদাদার বাড়ি। বিমলীর বড় অকু-লান লাগে ডুরে শাড়ি। শরীর তার এত বাড়ল কখন; কবে ? নিরুত্তর চোখের গর্তে কুহকী জ্যোৎসা চিক্চিক্ করে।

ঈশান বৈঠা টানে। পাটাতনের ওপর ইম্পাতের বর্ণাটা একটু স্নান দেথায়। ফলাটা যেন বড় টানা চোথের ফাঁদের মতো চক্চক্ করে। কিন্তু পলাতক কামটরা যেন আজ সত্যি বড় হতাশক্রোধে দাঁত কড়মড় করে পেতনির অত্বে।

ঈশান ভাবে, বড় থিল্থিল্ করে হেসেছে আজ বিমলী। আরো না জানি কত হাসবে। স্থবতীর বড় ছেলে বেরজো অর্থাৎ ব্রন্ধ এ সংসারের এক মহাবিশ্বর। বলতে কী, এমনটি এ কলিকালে দেখা যার না। লোকে বলে, ছেলে তো নর, রতন। সে তুলনার, ব্রন্ধবিহারীর পর বনবিহারী, অর্থে বুনো। নামে, কামে, স্বভাবে, ও বুনোই। বিধবা স্থবতীর আর আর ছোট ছেলেমেয়েদের এখনো বিচারের বয়স হয়নি। স্থবতীর আসল নাম বেরজোর মা।

ছিল জাতে মালা, এখন জাত নেই। জাতের কাজ থাকলে তো জাত। তা-সে মালার ডিলি নৌকোও নেই, নেই জাল খুনি আটোল। সে সব খুচেছে স্থাবতীর খণ্ডরের আমল থেকেই, তারা এখন কারখানার মজুর। ব্রজর বাপ মরেছে কারখানার তেলা মেঝেয় পিছ্লে গড়িয়ে, মেসিনের তলায় পা কোমর ভিয়ে।

বড় রাস্তার ধারে আবর্জনা-ভরা পুকুর। তার ধার দিয়ে যে সরু গলিপথটা আরও তিনটে ছায়াঘন অর্ধ কানাগলির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, সেই পথের ধারে ছিঁটে বেড়া আর খোলার ছাউনির, নসীরামের বস্তি। বার মুণো ঘরের নীচে, সাঁগতানো সরু পথে যথন ব্রজর মরা বাপকে, স্থবতীর সোয়ামীকে, এনে শোয়ালে, তথন স্থবতী বুক চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে কেঁদে চেঁচিয়ে আর বাঁচে না।

ভোরবেলা উঠে ব্রন্ধ মা'কে প্রণাম করে যথন বললে, 'মা তোমার বেরজাে রয়েছে, ভাবনা কী,' তথন যেন স্থথবতীর পাষাণভার অনেকথানি নেমে গেল।

হাঁা, এমনি ব্রজ, জাতে মালা, থাকে বস্তিতে, তবু এক মহা বিশ্বর সে। হিরণ্যকশিপুর ঘরে প্রাহ্লাদ, অস্তরের ঘরে দেব-স্থত। সে ভোরবেলা উঠে ভগবানকে শ্বরণ ক'রে মায়ের পাদোদক থার, গঙ্গায় যায় নাইতে; ফোঁটা দেয় কপালে গঙ্গামাটির, জল দেয় তুলদীতলায়, দিয়ে আবার মাকে প্রণাম করে। স্থেবতী মরমে ম'রে যায়। ভাবে, এ ছেলের মায়ের যুগ্যি নয় সে। নিজেদের জাত বংশে দুরে থাক, এ যে বামুন কায়েতকেও হার মানায়।

ব্রজর নেই নেশা ভাঙ, নেই মুথে ছটো কটু কথা। ছেলে মুখ তুলতে জানে না, হাজার চড়ে স্থবতীর এ ধলিষ্টি ব্যাটার মুথে রা নেই। বোল্তার ঠাস বুনোন চাকের মতো এ বস্তিতে হাজারো ইতরের বাস, হাঁকাহাঁকি, খিন্তিবাজী, নোংরামি, ঝগড়া, যেন গুল্জার করা নরক। কিন্তু কেউ কোনদিন এদের সঙ্গে একটা কথা বলতে দেখেছে ব্রজকে ? নাওয়া খাওয়া, শোয়া, এ ছাড়া

ব্রহ্ম এ তলাটে থাকে না। তার বন্ধু-বান্ধব সব ভদ্র-পাড়ার। বামূন-কারেতের লেথাপড়া-জানা অবস্থাপরদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।

বন্তির সবাই সদস্মানে ব্রহ্মর কাছ থেকে দুরে থাকে, হিংসে করে স্থথবতীর পুত ভাগ্যিকে। মায়েরা বলে ছেলেদের, 'ব্রহ্মর পাদোদক খেয়ে তোরা মামুষ হ'।'

পাওরার হাউদের সি. এ, পার্দে নের কণ্ট্রাক্টরের আওারে কাজ করে ব্রন্ধ। বাঙ্গালি ফোরম্যান সাফেবও বড় ভালোবাদেন ব্রন্ধকে। থালাসী তার ডেজিগ-নেশান, কিন্তু কাজেব বেলার, ফাইল থাতা বাছগোছ করা মেশিনের নম্বর টোকা। একটু আধটু লিখতে পড়তেও জানে সে। তার আমারিক ভন্ততায় ফোরম্যান খুশি, প্রতিদানে মর্যাদাও দিয়েছেন, আশাও দিয়েছেন ভবিশ্বতে তাকে বাবু ক'বে দেওরার, মানে কেরানি।

পার্সেনের ব্রজর সব থালাসী মজুররা এতে অস্বাভাবিক কিছু দেখে না। সত্যি, ব্রজ তাদের তুলনায় বডই। সে ভদ্রলোক। ফলে তাদের সঙ্গে পোট খায় না।

ব্ৰহ্ম অজাতশক্র। এক কথায়, দেশে এমন গুণে ছেলে আর হয় না। স্থাবতী নাম সার্থক এ-সোভাগ্যে। আবার হুর্ভাগ্যন্তনিত অশান্তিরও অস্ত ছিল না তার ছোট ছেলে বুনোকে নিয়ে!

বুনো তার শক্ত রুক্ষ মন্ত শরীবটা নিয়ে হুম্ দাম্ ক'রে আসে গুপ্ গাপ্ করে থার, ঘরে বাইরে গলাবাজী ক'রে ঝগড়া করে, মারামারি করে, গলা ফাটিয়ে হাসে, গান করে, ম্থ খারাপ করে। তার কোনো কিছুতেই ঢাকাঢাকিও নেই, ঢাপাঢাপিও নেই। উদ্ধৃত অবিনয়ী। 'মা'-ডাকে তার মধু ঝরে না, যেন মাকে থেঁকিয়ে ওঠে। তেলচিটে এক মাথা চুল নিয়ে, মুখে বিড়ি নিয়ে সে কারখানায় যায়, তাবপর এখানে সেখানে ঘোরা ফেরা। বন্তির সকলের সঙ্গেল তার এ-বেলা ঝগড়া, ও-বেলা ভাব। মর্জিমতো ছোট ভাই-বোনদের কখনো গ্রাঙ্গালক, আবার কখনো আদরের ঠেলায় অন্ধকার। স্থবতীর স্থথ নেই, সারাদিন 'বুনো রে' 'বুনো রে' ক'রে তার পিছে পিছে ফিরছে, কখন কী অনাছিষ্টি বাধিয়ে বসে সেই ভয়ে। হাবামজাদা যে যমেয়ও অক্ষচি!

কপালগুণে দোষ পায়। একই পেটে তার দেবাস্থর ঠাই পেল কেমন ক'রে! স্থবতীর চেঁচামেচিব, গালাগালির অন্ত নেই বুনোকে ঘিরে।

বুনোর বন্ধুরাও সব ডাকাবুকো। তাদের আচার বিচার নেই। কেউ কেউ নেশাভাঙে সিদ্ধহন্ত। ভদ্রপাড়ায় মান দূরে থাক, আনাগোনাও নেই। সেও থালাদীর কাজ করে পার্সেনে। ব্রজর মতো তার খাতির নেই। কি গ্রীছার পোড়া ছপুরে আর কি শীতের ভোরের ভূহিন ঠাণ্ডায় সে টুকটাক ক'রে বেয়ে ওঠে ইমারতের লোহার ফ্রেমের উপর। ছ' ইঞ্চি রেলিং-এর উপর সমস্ত শরীরের ভার দিয়ে পাঁচ পাউও ওজনের রেঞ্জ দিয়ে ক্লু আঁটে আর হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে গান গায়:

## দেখে তোমার চাঁদ মুখ পরাণে ধরে না হুথ।

নীচে থেকে ব্ৰহ্ম অবাক মানে। এই অবস্থায় সে গান গায় কি ক'রে। আবার মানও যায়। এ-সব যে অসভ্যের অনাচার।

ব্রজ বাবু হবে। বুনোর কাছে সেটাও বিশ্বর। বলে আমার পেটে বোমা মারলেও নম্বর টোকা কোকা হবে না বাবা। আমি হব ফিটার।

ব্রজর পাদোদক খাওয়ার কাহিনী এ-অঞ্চলে বিখ্যাত। বুনোকে কেউ যদি বলে, 'তুইও কেন খাস্নে,' বুনো খিলখিল ক'রে হেসে বলে, 'আমার মাইরি লজ্জা করে'। বলে, "শালা সং-এর চঙ্"।

মাদের শেষে ব্রক্ত মাইনে পেয়ে সব মায়ের হাতে তুলে দিয়ে পরে হাত পেতে চেয়ে নেয়, 'মা ছটো টাকা দেবে গো ?' বুনোর ও-সব নেই। সে টাকা ছটি পকেটে রেখে বাকিটা মায়ের হাতে ফেলে দেয়। দিয়ে বলে, 'কিপটেমি ক'রো না। আজ এট্র মাছ খাইও।'

সে থালি সইতে পারে না ব্রন্ধর তুলনা। কিন্তু তার মা প'ড়ে প'ড়ে সারা দিন তার পেছনে থালি থোক্ কাটবে, 'ব্রন্ধ এই, ব্রন্ধ সেই, আর তুই হারামজাদা—'

ব্যস, আর বলতে হবে না। আরম্ভ হয়ে যাবে বুনোর বুনো ঝগড়া আর গালাগাল। আর ঝগড়ায় তো হখবতীও কম নয়। সোয়ামী বেঁচে থাকতে রোজ ঝগড়া ছিল, এখন সেটা বুনোর সঙ্গে। এ ড্যাকরা যে বাপের মতো কুচাল পেয়েছে।

আর সইতে পারে না বুনো ব্রজব শাসন। ব্রজ যদি বলে, 'বুনো এটা করিসুনে,' বুনো সটান জবাব দেবে, 'তোর নিজের চরকায় তেল দি'গে যা।'

এই সেদিন এক কাণ্ড ঘটলো। পার্সেনের কণ্ট,াক্টরি কাজ মানেই হলো পাওয়ার হাউদের মতো ও-সব রাক্ষ্সে কারখানা তৈরি করা। আর যত ওচা কাজ হলো খালাসীদের। সেদিন একটা খালাসী কী কথায় ফোরম্যানকে বলেছে, শরীরটা তার খারাপ, আজ সে উপরে উঠতে পারবে না। অমনি কোরম্যান খিঁচিরে উঠলো, 'হারামঞ্চাদা, গারবিনে ভো চাকরি ছেডে দে।'

সামনে ছিল বুনো। সে হেঁড়ে গলায় গাঁক ক'রে উঠল, 'গালাগাল দিচ্ছেন কেন মশাই ?'

ফোরমান তো থ। ছোঁড়া বলে কী ? মুথের পরে কথা ? সে-থালাসীটাকে উপরে উঠতে হলো না বটে, কিন্তু বুনোর চাকরি যায় যায়।

ব্রজ এসে ভাইকে ব্ঝিয়ে বল্লে, ত্থাথ্ ভাই, ওদের মুথে সব মানায়, তোর মুথে নয়। মাপ চেয়ে নে।'

বুনো একথায় বললে, 'ভাখ বেরজা, আর একটা কথা বলবি, ঠেলিয়ে তোর খপ ড়ি ওড়াবো।'

সে-যাত্রা ব্রজর ভাই ব'লেই বোধ হয় বুনোর চাকরিটা গেল না। কাটা গেল সাতদিনের রোজ আর জন্মেব মত স্থবতীর মুখে রপ্ত হয়ে গেল তার প্রতি এ থোঁটা। তাও থেতে শুতে—বসতে।

ভোর হয় হয়। আকাশে ফুটেছে নীলের আভাস। তা' ব'লে নসীরামের বস্তিতে অন্ধকার ঘোচে না। আর ঘরের ভিতর তো অমাবস্থা। ছপুরবেলা কয়েক ঘণ্টা একটু আলো। তারপরেই আবার যে কে-সেই।

ব্রজই সকলের আগে জাগে। ডাকে, 'মা মাগো।'

♠ গলা যেন মধুভরা। আর কি মিষ্টি ডাক। সে-ডাকে স্থবতী জাগে।
বিজ ঘটির জলে মায়ের পা ছুঁইয়ে খায়, তারপরে চ'লে যায় গলায়।

আগে আগে স্থবতীর লজা ও ভয় করতো এমনি ক'রে জলে পা ছুঁইরে দিতে। এথন অভাদ হ'য়ে গিয়েছে। মনে প'ড়ে য়য় শতরের কথা। ব্রজর ঠাকুলা। ব্রজ তার প্রথম নাতি, আদরেরও বটে। সেই ব্রজকে হাত ধ'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে সাধু সন্তদের আডায়, বাবু ভদ্রলোকদের সং মজলিসে, কথকঠাকুরের সভায়। সেই থেকেই আন্তে আন্তে দেখা দিল ব্রজর এমনি মতিগতি। ভয়ও হয় স্থবতার, ছেলে না তার আবার বিবাগী হয়।

না, ভাবলে চলে না। সে ডাক দেয় ব্নোকে। এক তাকে তো এ অনামুখো একাদনও জাগবে না। যেন কুন্তকর্ণের ঘুম। অনেক ডেকে ডেকে যথন স্থবতা থেঁকিয়ে উঠলো, 'ওরে হারামজাদা লবাবপুতুর, তোর কোন্ কেনা বাদী আছে রে ডেকে দেওয়ার ?'

অমনি লাফ দিয়ে উঠল বুনো। যেন এই কথাগুলো না হ'লে তার ঘুমস্ত

খরমে পশে না। উঠল হাসিখুনি মুখ নিরে। কিসের বে এত খুশি তা সে-ই জানে। হয় তো নিস্তাটি বেশ জমাটি হয়েছে।

ও মা! তারপরে কথা নেই বার্তা নেই, পা ছড়িয়ে ব'সে সে গান ধরলো :
আমার স্থথ হল না ছথে মরি,
ওগো, তোমার ঘর ক'রে।

উম্ন ধরাতে গিয়ে স্থবতীর পিত্তি অ'লে যায়, পিত্তি অলে যায় আশে-পালের বরের লোকের, এ-ঘরে ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর ঘুম ভেঙে যায়।

স্থবতী চেঁচিয়ে ওঠে, 'হারামজাদা, তোর গানের নিকুচি করেছে। স্কাশবেশা—'

ভাতে বুনোর আবেগ বাগ মানে না, হাত জ্ঞোড় ক'রে গায় : স্থী, ভূমি আগ ক'রো না।

স্থবতী রাগে ঘুণায় অন্ধ হ'য়ে চীৎকার ক'রে ওঠে, 'শুয়োর, আমি তোর স্থী হলুম ?'

ৰুনো তাড়াতাড়ি নিজের মুথে চাঁটি মেরে বলে, 'থুড়ি থুড়ি, তুমি আমার মা।' আবার,

মা গো, তুমি আগ ক'রো না।

ততক্ষণে সুথবতী একটানা ব'লে চলেছে, 'তুই মর্ মর্ মর্—'
বুনো বলে সুর ক'রে,

যম যে তোমার চোথ-থেগো গা---

পরমূহুর্তেই তেলের বাটিতে কোনোরকমে আঙ্গুলটা ছুঁইয়ে, সেটুকুন মাথায় ঠেকিয়ে চ'লে যায় পুকুরের দিকে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে যায় না। যায় বস্তির পেছন দিকের ঘাটে; যায় না, তাকে টানে ওই ঘাটে।

পুকুরের ধারে, যেথানে বন্ডির পেছনটা বেঁকে পড়েছে, দেখানে একটা ঘরে থাকে যাদ্রাজী প্রীস্টান পরিবার। মা বাপ আর বড় মেয়ে কারথানায় কাজ করে। মেজ মেয়েটা সাহেব বাড়ির ঝি। সেই মেয়েটা, কালো বটে, তবু ভারী স্থার আর কাজ কর্ম করে বটে, কিন্তু সব সময়ই থাকে বেশ পরিষ্কার ধপধপে হয়ে। মেয়েটা বুনোর দিকে ঠেরে ঠেরে তাকিয়ে না-হক্ কেবলি টিপে টিপে হাসে। বুনো প্রথমে চটতো, ভাবতো বুঝি অবজ্ঞা ক'রে বিবিগিরি দেখাছে তাকে।

किन अथन, जूरना मरन मरन व'ल ध आवात मानात कि कालान, उर् इहे

না-হক্ হাসি না দেখতে পেলে তার প্রাণ মানে না! স্থার মেরেটাও ভোলে না ওই এঁলো পুকুরের পাড়ে হাজিরা দিতে।

বুনোর পক্ষে হাদরের এ আবেগ চাপা মুশকিল। কিন্তু ব্রজর কাছে এ-ব্যাপার অকলিত। একে তো সে এ-যুগের বিত্তহান, তার আশাটা হলো এ-সমাজের মধ্যজীবীর ভদ্র জীবনযাত্রা ও ধর্মের একনিষ্ঠতা। তার চারপাশে ভর ও সংশরের প্রাচীর থাড়া, প্রতিটি পদক্ষেপ নিঃশব্দ নম্র সম্ভন্ত।

ব্রজ এল চান ক'রে। তাদের উঠোন নেই, আছে রালা করবার এক ফালি বারান্দা। সেথানেই ব্রজ রেখেছে তুলসাগাছের টব। সে এসে জল দিল তুলসীতলায়। প্রণাম করল মা'কে। তারপর চা থেতে থেতে বললো, 'হ্যা মা, তুমি নাকি ঘোষ কর্তাদেব দোকানে গে ঝগড়া ক'রে এসেছ ?'

স্থবতা কথাটা বোধ হয় চাপতে চেয়েছিল। বললো, 'তা করেছি বাবা। করব না ?ছ প'সার তেল, তাও ওজনে মারবে ?'

'মারুক, ওদের ধুমো ওদের কাছে।'

কথাটা স্থবতার মনঃপূত নয়। তবু ব্ৰহ্ণ যথন বলছে! বলল, 'ক্ষু গাল দিলে যে ?'

'भिक, ভাতে की।'

নিবেরাধ ব্রজ, ানবিকার ভার গণা। তার জীবনের কোথাও প্রতিবাদ নেই, আছে মানিয়ে চণা। স্থবতা চুপ ক'বে থাকে।

বুনো নেয়ে আসতেই এজ বললো, 'হাা রে বুনো, কাল তুই মিভির ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্।'

বুনো বললো গা মুছতে মুছতে 'হুঁ, ঝগড়া আবার কি! পরের পেছনে কাটি দেওয়া কেন ?'

'কেন, ভোকে কা বলেছে ?'

বুনো বললো, 'কা আবার। কাল সন্দোয় কারথানা থেকে আসছি, বাড়ির সামনে চার মণ কয়লা দোখরে বললে, থেছ বুনো কয়লাগুলো এটুস বাড়িতে তুলে দে তো। যেন আমি ওর বাপের চাকর। বললুম, নিজেরা তুলে লাও না মশাই। তো ডাক্তার বললে আমাকে, তোর তো হারামজাদা খুব তেল হয়েছে। ইাকতুম এক ঘূষ। খালি ব'লে দিলুম, আবার যদি হারামজাদা বলো, তোমার ওহ মুখ থুবড়ে দোব।'

क्थाणे खत्न रान भाउरक উठाला बक्ष। त्वि स्थरजीय। बक्ष वनाला,

'ভা কর্লাটা তুলে দিলেই হতো। আমাদের বাপ দাদা ও-রক্ম কভ 'দিরেছে।'

'দিরেছে তো দিরেছে। ও-সব ভদর পীরিত তুই কর্গে যা।' ব্রহ্ম তবু বললে, 'তোর মাপ চাওরা উচিত।'

'তোর কথায়।' ভেংচে উঠল বুনো। 'ভাথ বেরজা, মস্তর দিস্নে। তোর কাজ তুই কর।'

মস্তর মানে উপদেশ। ব্রজ তাকে ছেড়ে মাকে ধরলো, 'ডাক্তার বাবু কত কথা বললেন। তা সে একটা মিলের ডাক্তার। আন্তকেই ফোরম্যানকে ব'লে তোর চাকরি থেয়ে দিতে পারে। গরীবের ছেলেকে কত সইতে হয়।'

এ-সব কথার বুনোর মাথার আগুন জলে ওঠে। সে টেচিয়ে উঠলো, 'গরীব ব'লে কি মান নেই? এতে যদি চাকরি যায় তো যাক্। তবে তোর ফোরম্যানকেও দেখে লোব। আর তুই যদি ফের আমাকে তাতাবি—'

এবার হামলে পড়ে স্থথবতী। চাকরি যাওয়ার কথাটা শুনে ভয়টাই তার রাগের চেহারায় দেখা দিল, বললো, 'তাতে তোর কি আছে রে ড্যাকরা। তোর জ্বালায় কি স্থামাদের মরতে হবে ? চাইবি, ক্যামা চাইবি পায়ে প'ড়ে।'

উভয় পক্ষ থেকেই নিরাশ হ'য়ে বুনো তার মেজাজের শেষ দামায় পৌছুল।
চীৎকার ক'রে উঠল, তোমাদের দায় থাকে তো তোমরা চাও গে—আর রইল
শালার সংদার আর চাকরি আর ভদরের কুটুছিতে।'

ব'লে সে ছম্ছম্ক'রে ঘরে ঢুকে জামাকাপড়প'রে হন্হন্ক'রে বেরিয়ে। গেল। নাথেল রুটি, নাচা।

ব্রজ কারখানার এসে দেখল, বুনো সত্তর ফিট উচুতে নতুন চিমনির গায়ে বল্টু ঠুকছে।

এই নিয়েই বারোমাস অশাস্তি। ব্রজ রোজ এদে বলে, আজ ফোরম্যান এই বলে, কাল কারথানায় এই হয়েছে, বাইরে সেই হয়েছে। আর স্থবতী রাতদিন বুনোকে খিঁচোয়।

বুনো মাথা নোয়ায় না। সে যেন তাদের থালাসীদের শক্তিতে তোলা ওই একশো ফিট উচু চিমনিটার মতো সটান ও উদ্ধত। মেঘ ঝড় বৃষ্টিতে সে অবিচল। বলে, 'থাটব—থাব; যেমন আয়নাটি দেখাবে, তেমনি মুখটি দেখবে; কাজ শিখেছি ফিটারের, তুমি বলবে মাইনে বাড়াব না, ফিটারের কাজ কর। কেন? সেহবে না।' দে হবে না ঠিক, কিন্তু মনের কোথায় যেন খচ্ ক'রে ওঠে। ভাবে, কোরম্যান শোধ তুলতে পারে। তবু ভাবে, ও যদি শোধ ভোলে, আমরা প্রতিশোধ নিতে পারব না ?

ব্রজর উন্নতি হয় কাজে। সে সত্যি কেবানির কাজ পায়। তার মান বাড়ে। বাড়ে স্থধবতীরও। সে বে বাবু ছেলের মা। এতে বোধ করি ব্নোরও একটু গোপন গৌরব-বোধ ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে সে-বোধের অধিকার নেই। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে আপোসহীনতা বেন তার কলঙ্ক। ব্রজ যে ভার গৌরবের ভাগ তাকে দিতে রাজী নয়।

এরপর থেকে বুনোকে নিয়ে অশান্তি আরও বাড়ে, ব্রহ্মর দাবী তার চেয়েও বেনী। পাড়া বয়ে লোক শোনাতে আসে ব্রহ্মের কথা। সেই দঙ্গে বুনোর কথাটা বলতে কেউ ভোলে না।

একদিন সেই মাজাজী গ্রীপ্তান মেয়েটি ভাঙ্গা বাংলায় বললে, 'তুমি বড় গোয়ার।'

বুনো অমনি হাসি ভূলে মাথা সটান ক'রে দাঁড়ালো। এ-মিথ্যে অপবাদ সে মানতে রাজা নয়। বলগে, 'আ ম'লো, গোঁয়ার কোথা দেখলে ?'

মেয়েটি বোধ হয় তার প্রেমের অধিকারেই বললো, 'সবাই বলে। তোমার দালা কেমন ভদ্র, কাধর সঙ্গে'—বাস্, আর বলতে হলো না। ব'লে দিল, তাহলে দাদার সঙ্গে পারিত করলেই পারো।

ব'লে গামছাটা কোমরে ক'ষে বাধতে বাধতে সে আপন মনেই বলতে লাগলো, 'রহল শালার পারিত, নিকাচ ক'রেছে তোর ভালর। এ মেয়ের তথ্য শালা আমি রোজ এঁদো পুকুরে ডুবতে আসি!'

সে ১ন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল বড় রাস্তার মিউনিসিাপালিটির জলকলের দিকে।
মেরেটা থানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি দাঁত দিয়ে
ঠোট চেপে ধরলো। তার দক্ষিণী টানা চোথে বড় বড় কোঁটায় জ'মে
উঠলো প্রেমের প্রথম অঞা।

সারাদিন বুনোর মনটা দ'মে রইলো কারথানায়। বুকের ভিতরটা কেন যে এ-রকম করছে, সে বুঝলো না। ভেবে পেল না, এ-সংসারে কি ব্যতিক্রমটা সে করেছে।

বিকেলে ব্ৰজর পিছন পিছন বাড়ি এল।

বাড়ি আসতে না আসতেই মিত্তির ডাক্তার প্রায় আধ্যাংটো হয়ে কোমরে কাপড় ভাঁজতে ভাঁজতে কুলুম্ভিতে ছুটে এল। ব্যাপার হয়েছে, তার বাড়ির সামনেই মুথুজ্জেদের ছই পুরুব আগের একটা ভাঙা ভিটা প'ড়ে আছে। কিছুই নেই, আছে শুধু ইট বের-করা গোটা ছই ঘরের দেয়াল, তাতে ইত্র আর সাপের বাস। সেটা মিভির কিনেছে। স্থবতীর অপরাধ, সেই দেয়ালে সে ঘুঁটে দিয়েছে, দেয়-ও রোজ। বোধ করি ছ' একদিন বারণও করেছে। কিন্তু স্থবতা জানে, প'ড়ো দেয়াল, সে না দিলেও অন্ত কেউ দেবেই।

কিন্তু মিন্তির একবারে উগ্র মূর্তিতে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল, 'কোপার সে হারামজালা ছোটলোক মাগা, তাকে একবার দেখি।'

ভীত সন্ত্রস্ত ব্রজ একেবারে মিত্তিরের পায়ে গিয়ে পড়লো, 'কি হয়েছে কাকাবাবু, আমাকে বলুন।'

বুনো চম্কে বক্ত বরাহের মতো কাত্ হয়ে মিভিরের দিকে তাকালো। স্থবতী ভয়ে বিশ্বয়ে নির্বাক।

মিত্তির কোনো রকমে তার বক্তব্য ব'লে আবার টেচিয়ে উঠলো, 'এত বড় সাহস ছেনাল মাগীর, আমি বারণ ক'রেছি তবু —'

এই অভাবনীয় ব্যাপারে ব্রজ অসহারের মতো ব'লে উঠলো, 'এবারটা ছেড়ে দেন, ক্ষমা করেন। মা আমার বুঝতে পারেনি।'

স্থৰতী শুধু বললো, 'ভাঙা প'ড়ো দেয়াল বাবু, তাই—'

মিত্তির রুথে উঠলো, 'হাজার ভাঙা কোক, তোর কী ? কথায় বলে, ছোটলোক কথনো—'

বুনো আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না। বলে ফেললে, 'এই ভদর গালাগালগুলোন আর দেবেন নামশাই।'

बक व'ल डिर्मा, 'व्रा, हूप!'

কিন্তু মিত্তিরের রাগ চড়লো। সে চেঁচাতে লাগলো, 'কেন দেব না। যার যেমন, তার তেমন। ছেনালকে ছেনালই বলবো।'

ব্ৰদ্ধ হ'বে কোড় ক'বে বললো, 'আর নয়, কাকাবাব্, আমি মাপ চাইছি এদের হ'য়ে, আমি মাপ চাইছি।'

মিভিরের এত রাগের অন্তঃস্রোত ধরা মুশকিল ছিল। সে বুনোর দিকে একবার দেখে যেন জেদ ক'রে ব্রজকেই বললো, 'আমি বল্ছি, তোর মা—ছেনাল।'

ব্রহ্ম আবার হাত জোড় করার উচ্চোগ করতেই সবাই দেখল, বুনো চকিতে ছুটে এসে ব্রহ্মের হাত ছুটো মূচড়ে ধ'রে একেবারে তাম পারের কাছে আছুড়ে কেললো। হিসিয়ে উঠলো সে, 'তুই হতে পারিস্ ছেনালের ছেলে, বুনো নয়, বুঝ লি।'

তারপর চোথের পলক না পড়তে সবাই দেখলো, মিভিরের সামনের দাঁত ছটো নেই, আর মুথ দিয়ে ভলকে ভলকে তার রক্ত পড়ছে। মৃত্যু-চীৎকার জুড়েছে সে। তার সামনে কিপ্ত নির্বাক যমদুতের মডো দাঁড়িয়ে বুনো।

তারপর সে এক কাণ্ড। স্থবতীর চিৎকার, বস্তির হট্টোগোল ও হা-হতাশ, এক এলাহি ব্যাপার।

ঘণ্টাথানেক পরে, ভাঙ্গা আসর থেকে বুনোকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস।
মামলা পরে, এখন হাজত-বাস তো হোক। স্থবতী যদি পারে, জামিনের
যেন চেষ্টা করে।

স্থবতী উঠলো। ব্ঝলো, বুনোকে ছাড়াতে অক্ষমতা তার কতথানি। তবু ভাঙা গলায় থালি বললো, 'কতদিন, তোকে কতদিন বলেছি।'

বুনো একবার ফিরলো। ব্যাপারটা যেন এখনো তার কাছে পুরো বোধগম্য হয়নি। কেবল বুকের ভিতরটা কেমন করতে লাগলো মারের দিকে ফিরে। কথা বললো না, কেবলি বুকটার মধ্যে কা হতে লাগলো, তবু অনুশোচনার কোনো কারণ নিজের মনে সে খুঁজে পেল না।

কেবল সেই মাজাজা মেয়েটি ভাবলো, আমিই ওর মনটা আজ ভেঙে দিয়েছি, তাই। দক্ষিণের সমুজের অথৈ জোয়ার ওর চোখে।

ভোর হবো-হবো। আকাশে আলো দেখা দেবে-দেবে করছে। রাস্তার আলো নিভে গিয়েছে। নদারামের বস্তি জাগছে।

ব্রজ জেগেছে। ডান হাতটা তার সত্যি ভেঙে গিয়েছে। সে মাকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। দেখলো, মা জেগেই আছে। জেগে ব'সে আছে। একলা চুপচুাপ।

ব্রজ রোজকার মতো জলের ঘটি নিয়ে এল। পা ছোঁয়াতে গেল মায়ের।

হঠাৎ স্থবতী ঘটটা নিয়ে মেঝের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'ছেনালের পা ধোয়া জল থাবি, তোর মান যাবে না? তোর লজ্জা করে না? আমি যে ছেনাল।'

ব্ৰহ্ম অবাক। আশ্চৰ্য, তার মাও সত্যি ছোটলোক, সেই মালা-ঘরনি ৰন্তিবাসিনী স্থথবতী। স্থবতী তার রাতজাগা চোথ ছটোতে জল দিয়ে বাইরে এল। গলির মোড়ের দিকে মুখ ক'রে থালি বললো, 'এ সংসারের ধারা ব্রিস্নে,... তোকে কতদিন বলেছি, কতদিন...।'

ব্রজ অপ্রতিভ নেংট ইত্রটার মতো অন্ধকার ঘরের মধ্যে চোধ পিট্পিট্ করতে লাগলো।

কেবল সেই মেয়েট এঁদো পুক্রের ধারে গিয়ে নির্জন বড় রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই ওই থালি রাস্তাটাতে কার্থানাগামী লোকের আনাগোনা শুরু হবে।

## একটু নীল আকাশের থোঁজে

আমাদের এই কল-মিল-গঞ্জ-স্টেশন ওয়ালা ঘিঞ্জি ছোট শহরের আকাশকটাও এত নীল হয়ে ওঠে মধ্যম ঋতুতে, নানান আকারের সাদা মেঘগুলি নরম গা এলিয়ে এলিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার অথৈ বুকে, বর্ষার সভাঙ্গাত গাছপালাগুলি সবুজ সমারোহে এত মেতে ওঠে, চিলগুলি চিৎকার করে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে এমন ডাকে আকাশ থেকে যে আমাদেরও মনটা ছুটি-ছুটি করে ওঠে।

নানান ভাগে বিভক্ত, কাজ আর কাজঠাসা সময়ের মধ্যে থাবা বাড়িয়ে মুঠোথানেক সময় অপহরণের লোভ কিছুতেই সামলানো যায় না। জানি, আপনি অফিসে বসে বড় সাহেবের স্কইং-ডোরটার দিকে একবার তাকাবেন আমার কথা শুনে। তারপর ঠোঁট কুঁচকে একটু হাসবেন। কিংবা যিনি কারথানায় মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিছেনে, দোকানের হিসেব লিখছেন, তাঁরাও আমার এই মুঠো বাড়িয়ে সময় অপহরণের এ রকম কাব্যিক চৌর্যরন্তিকে চার্জনীট এবং ওয়ার্নিং, এমন কি ডিস্চার্জের বাইনাকুলার দিয়ে কাছাকাছি দেখে, চোথ বড় বড় করে তাকাবেন আমার দিকে। তারপরে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি এখনো আমার 'বাপের ভাতে' আছি কি না।

নেই। বিশ্বাস করতে পারেন।

কাজ ? তাও করতে হয়। অনেকথানি করতে হয়। আর এমনি একটা কাজ, যেখানে ফাঁকি দিলে কোম্পানি ফাঁকি পড়বে না—সব ফাঁকিটা পড়বে এসে সরাসরি নিজের ঘাড়ে। সেখানে জমার অঙ্কে শৃন্ত নিয়ে যদিও বা নিজে নিশ্চিম্ভ থাকতে পারতুম, কিন্তু কাজটা যেতেতু একেবারে সোজাম্মজি দশজনের পাতে গিয়ে পড়ছে, সেই হেতু তৎক্ষণাৎ লোক-জিহ্বা আমাকে সমালোচনার জন্ত উদ্গ্রীব হয়ে থাকে।

की तक्य ?

ধরুন, এই-রকমঃ

ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি পর্থ করে সবে, করে না স্নেহ। বধন ফুল তুলি আর মালা গাঁথি, তখন মনের মতোটি করেই গাঁথি, চেষ্টা করি। কিন্তু সময়টা উনিশশো আটার সাল। জমার অঙ্ক শৃন্ত রেখে সত্যিই তো আর নিশ্চিন্তে মালা গাঁথা যায় না। তাই, সে মালা নিয়ে আপনাদের দোরে আসতেই হয়।

আর আপনিও জানেন, দেখেগুনে না কিনলে ফাঁকিতে পড়তে হবে। আপনি নানান ভাবে পরীক্ষা করেন।

এ যুগে মালা সাজি ভরে রাজসভায় কিংবা অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেই কদর হয় না। ওই রাজসভা আর অন্তঃপুর এখন রাজপথে আর জনপদে ঠাঁই নিয়েছে। তাই—

যাক গে, এত কথা বলার প্রয়োজন কী ? বলতে চাইছিলুম কাজের কথা। কাজ করি আর তাতে ফাঁকি দিলে মোটেও চলে না। কারণ, কোম্পানি নয়, মালা এখানে মালাকারের নামে বিকোয়। অতএব সাবধান!

তবু সময় চুরির লোভ সামলাতে পারি নে।

ক্ষতি এসে চোথ রাঙায়, কাজ এসে উপদেশ দেয়।

কিন্ত চৌর্যুন্তিটা এমন একটি জিনিস যে, বিবেকের শাসনটা আপাতত মানতে বাজী নয়।

কেন ? সেইজন্মই বলছিলুম, আমাদের এই ছন্নছাড়া ঘিঞ্জি ছোট শহরটার আকাশটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন। সে তার চিমনি আর পুরনো গাছের ভালপালার যে-ভাবে আকাশটাকে ধরে আছে, সেই আকাশ ধেখানে মুক্ত অবাধ হয়ে ছড়িয়ে আছে দ্র চক্রবালে, সেখানে যেতে আপনার মন করে কি না, নিজেই একবার পর্থ করুন।

না, আমি মোটেই হিল্লি-দিল্লি যাবার কথা চিস্তা করি নি। নিতাস্তই, এই শহর থেকে মাইল দশেকের মধ্যেই, কোন একটা নির্জন স্টেশনে গিয়ে নেমে পড়া। তারপরে, আকাশটাকে দেখা।

পারবেন না আসতে ? তা হলে আমাকে একা-একাই কাজে ফাঁকি
দিতে হয়। দিলুমও। আর মাত্র তিনটে স্টেশন পরেই নেমে পড়লুম।

যা ভেবেছিলুম, তাই। আকাশটাকে কেউ বাঁধতে পারে নি। শরতের মাঠ দিগস্ত ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর এই ঘোর ছপুরে, জনহীন স্টেশনটার পাশের বনেই পাথিটা ডাকছে, থোকা কোথা! থোকা কোথা!

মারের এই চিবদিনের কারা শুনতে গেলে, আমার আর মাঠ আর আকাশ দেখা হবে না। তাই পা বাড়ালুম। কোথায়ই বা পা বাড়াব ? ওই তো আবার কোন্ পাথিটা ডেকে উঠছে পুবের মাঠ থেকে। কেহে ? কেহে ? কেহে ?

জবাব দেবার কোন দরকারই নেই জানি। আমাকে নমস্কার করে হেসে বলতেও হবে না, আঁজে, আমি অমুক, অমুক জায়গা থেকে এসেছি।

শুধু এই অবাধ মুক্ত আকাশের তলে, চারপাশে সবুজ সমারোহের মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে এই সব নানান কিচিরমিচির আমাকে শুনতেই হবে। নইলে আকাশটাও এতথানি দেখা যেত না, মাঠও এত অবারিত হতে পারত না।

টিকেট নেবার লোক নেই। প্ল্যাটফরম্ শেষ হয়ে গেল। **খানিকটা** এগোলেই বাঁ দিকে অনেকগুলি চালাঘর। বেললাইনটা সোজা চলে গিয়েছে উত্তবে টেলিগ্রাফের তারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

চালাঘবগুলির দিকেই পা টানতে লাগল। এই চকচকে **অবাধ নীল** আকাশটার সঙ্গে নিঝুম চালাঘরগুলির কী একটা সম্পর্ক যেন আছে।

বড বড় গাছ এখানে দেখানে, তারই নীচে চালাঘরগুলি সারি । বাঁপে নেই। বেড়াও নেই। চাবদিকই খোলা। অতএব এগুলিকে ঘর বলা যাবে কি না ব্রাতে পারছি নে। মাটি এখনো রীতিমত এবড়োখেবড়ো। মামুষ, গোরু আর গোরুর গাড়ির চাকার গভীর দাগ চালাগুলির পাশে। বর্ষার সময়, হাটের দিনে যারা এসেছিল, এ-সব তাদেরই চিহ্ন।

বোঝা গেল এটা বাজার।

থাবারের দোকানে লোক নেই। দোকানদার খুমোচ্ছে। কাচলাগানো একটা থাবারের 'কেস্' যদিও আছে, তার কাচ গেছে ভেঙে।
কাঠগুলিতে ভাতা বুলিয়ে বৃলিয়ে আতারই রঙ হয়ে গেছে। থাবারও বিশেষ
নেই, বোঝাই যায়। মাছিগুলি থালি পাত্রের রসেই যা একটু ভানেভাানাছে।

শুধু তেলেভাজার কড়াটাই উথুনের উপর চুপড়িচাকা। সকালবেলা নিশ্চয়ই তেলেভাজার খদের কিছু আসে। নইলে উমুনের তলায় সাতদিনের বাসি ছাই ওগুলি নয় নিশ্চয়ই। আর কুকুরটাও ওভাবে ছাইগাদায় শুয়ে থাকত না, হপ্তাবারে অথবা হাটের দিনেই শুধু আসত হয়তো। একদিনের আশায় কে আর সাতদিন পড়ে থাকে ?

থিদে যদি পায় আমার ৪

ভেবে কোন লাভ নেই। এথানে থাবার থেতে কেউ আসে না।

আবে একটা মুণীর দোকান পাশেই। ঝাঁপ হাপ-বন্ধ। নাগিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে মণীর।

দাওয়ায় বদে আছে একটি লোক। ওর চোঝে বোধ হর ঘুম নেই।
দিব্যি পিলেখানি নিয়ে হলদে চোথে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পাশে
একথানি কান্তে রয়েছে পড়ে। গামছা দিয়ে মাথাটি বাধা। বেশ কষে
বাধা। বোধহর মাথা ধরেছে। তার কাছেও একটি কুকুর বদে রয়েছে।
সামনে পড়ে থাকা শালপাতাটি চাটা হয়ে গেছে নিশ্চয়।

একটা খোলা চালায় একজন বদে আছে দের পাঁচেক চেঁকি-ছাঁটা লাল চাল নিয়ে। পোকা-খাওয়া বিছু বেগুন চটের ওপর বিছানো একজায়গায়। লোক নেই কেউ সামনে।

মনিহারী দোকান আছে একটা। বেড়ার অনেক ছবিওয়ালা কালেণ্ডার। নানারকমের ছবি। দোকানী বসে বসে কা যেন লিখছে। তাকিয়ে দেখল আমাকে। দেখতেই লাগল। তারপর জিভিন্সা করল, কোথার যাবেন ?

—বেড়াতে এদেছি।

--181

বিরক্ত হল কিংবা বিজ্ঞপ কবল, বুঝতে পারলুম না। অ-ভক্তিটা টের পাওয়া গেল। আর টের পাওয়া গেল চোথের কোণে একটু সন্দেও।

কয়েকটি লোক, প্রায় উলঙ্গ, বদে আছে গোল হয়ে। একটা হঁকো নিয়ে টানাটানি করছে সবাই। সামনে হটো গোরুর গাড়ি, বলদ হীন, ঘাড় শুজে পড়ে আছে। বলদ চারটে একটা গাছের গোড়ায় বাঁধা। লোকগুলির মতই, হাড়সার চেহারা বলদগুলি, অপুই ঝুঁটিতে জোয়ালের ঘ্যায় ঘ্যায় ঘা হয়ে গেছে। কেউ শুয়ে, কেউ বসে। কেউ চোথ বুজে, কেউ অলস চোথে . চেয়ের রয়েছে শৃন্থে।

আকাশ দেগছে নাকি ?

লোকগুলি কী একটা অলোচনা করছিল। থেমে গিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর চোথাচোথি ১'ল নিজেদের মধ্যে। আবার তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

ওদের সকলের চোথই কি হল্দে ? একটু নীল আকাশের ছায়াও নেই ? আর একটু এগোলুম। একটি জীর্ণ সাইকেল, এবড়োথেবড়ো মাটিতে ঝন্ঝন্ করে এগিয়ে এল সামনে। আরোহীর মাথায় শোলার টুপি, শার্ট কাপড়ের মধো ঢুকানো। গলায় মালার মত স্টেথিস্কোপ।

ভাক্তারবাব্। এখানো বাড়ি যাবার সময় পান নি। আমাকে দেখতে লাগলেন ঘন ঘন। তারপর নামলেন একটি ঘরের সামনে। রেডক্রস-আঁকা একটি সাইনবোর্ডও আছে। 'বেলারাণী ফার্মেসী।' ডাঃ হরেক্রকুমার মিশ্র, এল. এম. এফ।

- —কোথায় যাবেন ?
- —বেড়াতে এসেছি।
- —অ! কোখেকে আসছেন?

বলবুম জায়গার নাম।

ডাক্তাববাবু বললেন, বেড়ান।

ঘরে চুকে গেলেন। চোখ ডলতে ডলতে, বোধহয় কমপাউণ্ডারই হবে লোকটি, বেরিয়ে এল। এদে ডাকল, কই হে, এদো।

সেই গোল-হয়ে-বদা লোকগুলি উঠল। আমি এগোলুম।

বোধহয় ভুল করেছি। রেলণাইনের পুবদিকে গেলেই বোধহয় ভাল হত। ওদিকটায় লোকজন পড়বে ভেলে গেলুম না। মনে করেছিলুম, হাটটা পেবিয়ে গেলেই মার্স মিলবে। বেশ একটু মেজাজ নিয়ে, একটি গাছতলায় বসব। আকাশটাকে চোথ দিয়ে গিলে গিলে নেশা করব। কিন্তু কীরকম একটা ছল্লছাড়া বিক্ত খাদচাপা চাপা ভাব চারদিকে। কালো কালো গায়ে নথ দিয়ে চুলকানো থড়ি ওঠা থদকা থদকা বঙ মেন দ্বপানে।

একটু তাডাতাড়ি পা চালিয়ে হাটের এলাকাটা পার হতে চাইলুম।

কিন্তু থামতে হল। যেন কাউকে কেউ মারছে, আর কে হাউমাউ কবে চিৎকার কবছে, এমনি ভাবে শব্দ করছে টিউবওয়েলটা। যে পাম্প করছে, সে একটি বুড়ী। পাম্প করছে কিন্তু জল উঠছে না। এক ফোঁটা জলও দেখা যায় না কলের নীচে, মাটির ওপর। আমাকে বলল একটু টিপে দিতে।

দিলুম। সেই গলা-টিপে-ধরা চিৎকারের মত একটা বিশ্রী শব্দ। কিন্তু এক ফোঁটা জলও নেই।

वूफ़ीछ। बिक मिरब र्द्धीं एठर हाल रान हारहेत मिरक।

আমি এগোলুম। শরতেব রোদে বেশ জালা আছে। মাটি থেকেও একটা গরম ভাপ উঠছে। কিন্তু লোকালয় দেখা যাচ্চে যেন ? লোক নয়, বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে যেন। মাটির বেড়া, টালির চাল, টিনের চাল, গোলপাতা কিংবা খড়ের চাল, এ-সবই বেশী। পাকা বাড়িও আছে যেন।

কিন্তু মাথার ওপরে এগুলি কী ?

মশা। তুপুরেও দল বেঁধে চকোর দিচ্ছে মাথার ওপরে। থেতে চার। ঘানোর ঘানোর করছে যেন।

তা হলে গ্রাম পড়ে গেল এটা ? পার হতে হবে তাড়াতাড়ি।

একটা ভাঙা পুরনো বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। দেয়ালে ঘুঁটে। দোতলাটা চির-থাওয়া, তার ফাঁকে ফাঁকে বেত-আচড়া সাপের মত কী সব গাছের শিকড়েরা জড়াজাপটি করে আছে।

বাড়িটার দরজা খুলে, একটি মেয়ে দাঁড়াল দরজায়। আর এই মৃত্যু-পুরীর নৈঃশব্দো শোনা গেল, কোথায় যাচ্ছেন ?

কাকে জ্বাজ্ঞসা করছে ? পিছন ফিরে দেখলুম, কাকপক্ষীও নেই। ফিরে দেখলুম, মেয়েট আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছে।

## —আমাকে বলছেন ?

জবাবের আগে, মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল এবং ভিতরের দিকে এমনভাবে তাকাল যে, তার চোখেই একাধিক মানুষের অন্তিত্ব টের পাওয়া গেল। বলল, আর কাকে বলব ? আপনি অমুকবাবু, মানে, অমুকদা তো ?

মিথ্যে নয়, আমি সেই অমৃক। কিন্তু ইনি ? ইঁাা, 'ইনিই' বলা উচিত। কেননা বয়স কুড়ির নীচে নয় নিশ্চয়ই। অবশু দেখতে কেমন, সেটা না বলাই বোধহয় ভাল। কায়ণ প্রথমটা দেখেই সেটা বোঝা যায় না। তবে চোথ ছটি বড়ই। মুখখানিও কোমল। সিঁথিতে সিঁহর নেই, অবিবাহিতা, যেটা এখানে অচল। স্বাস্থ্য ? মনে হচ্ছে রুয়। আর চোখ, কী আশ্চর্য! এর চোখও হলদে।

আমাকে বলতেই হল, আপনাকে চিনতে পারলুম না তো ?

মেয়েটি হাসল। বলল, ভূলে গেলেন ? সত্যি, আপনারা ভাবুক বটে। তা তো হবেই। শত হলেও—

একটু অতিমাত্রায় স্মার্ট হবার চেষ্টা পীড়াদায়ক বোধ হল। বোধহয় পরিবেশেরই গুণে। একটু বিব্রত ভাবে হাসতে হয় আমাকে, এবং অপেক্ষাও করতে হয় শেষ পর্যন্ত শোনার জন্মে।

মেয়েটা আবার বলল, সর্যুর সঙ্গে আপনাদের বাড়ি গেছলাম, মনে নেই ? সেই সর্যু, আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটির স্থানিটারি ইনস্পেক্টরের মেয়ে ? ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানালুম, সর্যুকে আমি জানি।

মেরেটি বলে আবার, সরযু আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে বাড়ি গিয়ে। আমি আমার দিদিরা গেছলুম শহরে সিনেমা দেখতে, সেই সময়। আপনাকে নেমস্তর করেছিলাম আমাদের এখানে আসতে। আপনি বলেছিলেন, আসবেন। অবিশ্রি আসবেন, নত্যি বিখাস করি নি কোনদিন। শত হলেও আপনারা—

আমাকে বলতে হল, না না, তার কী মানে আছে।

অনেকগুলি গলারফিসফিসানি আমাবকানে এল। দৃষ্টির সামানাতেও কয়েকটা এলোমেলো চোথ, চিবুকের অংশ, একটু কাঁধ, আঁচলের ঝাপটা দেখা গেল।

(मारबंधि वल्ल, आञ्चन । वाहेरत्र माँ फ्रिया तहेर्लन रय ।

—হাঁা, চলুন।

হায়রে নাল আকাশ! শরতের নীল আকাশ!

একটা উঠান, ঘাস ভবতি। কুয়ো, কুয়োর বাঁধানো পাড়, শেওলায় যার জন্মকালের কোন তারিথই জানা যায় না। দড়ি বালতি আর এক রাশ এটো বাসন ভাঁই করা রয়েছে। ছটো পোরু, খোঁটায় বাঁধা রয়েছে উঠানে।

এবড়োখেবড়ো ফাটাফুটি বারান্দা দিয়ে, একটি ঘরে নিয়ে গেল আমাকে মেয়েটি। বাকীরা হুড়দাড় করে দৌড়ে অক্ত ঘরে গিয়ে চুকল।

বে ঘরে নিয়ে এল, দেটা পুরনো হলেও নোটামুটি পরিষ্কার। দেয়ালে চুনের পোঁচড়া আছে। দিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি আছে। পারিবারিক ফটোও আছে ত্-একটা। খান ছই পুরনো চেয়ার, একটাটেবিল। বইও আছে। দিনেমার পত্রিকা, খানকয়েক সাম্প্রতিক বছবিক্রীত জনপ্রিয় উপস্থাস, বেশ স্বত্নে গুছিয়ে রাখা আছে।

মেয়েটি বললে, বস্থন।

বসলুম। মেয়েটি চলে গেল। এবার ভাবনার পালা। অবশ্য, মনে পড়ছে, কবে যেন দেখেছি মেয়েটিকে। আমাদের বাড়িতেই দেখেছি। সর্যুই বোধহয় নিয়ে এসেছিল।

কিন্ত এবার কে আসবে ? মেয়েটির বাবা ? সেইটেই স্বাভাবিক। বাড়ির পুরুষ মান্ত্র এসে আলাপ করবেন।

অনেকগুলি মেয়ে-গলার হাসি কানে এল। আমার লজ্জা করতে লাগল একলা একলা। কারণ, ওরা জানে আমি ওদেরই খোঁছে এসেছি। যদিও নামটাও মনে নেই। কিন্তু গারে হাতে পারে চুলকোছে কেন ?
মশা । বোধহয় অনাম্বাদিত বজেব গন্ধ পেয়েছে।

আশেপাশে কি লোকজন নেই ? এত নিঝুম কেন ?

একটু পরেই, দরজার পাশে একটা ছোটখাটো ভিড় দেখা গেল। সকলেই মেয়ে, সকলেই পরম্পরকে ঠেলাঠেলি করছে।

- --আগা চলনা।
- —তই যা না।

থিলখিল হাসি।

- (मङ्गिष व्यार्ग।
- ना, वड़िन गांक ना।
- —আজ্ঞা, মা তুমি চলো।
- ना ना।
- --- इंगा ।

যিনি প্রথম ঢ়কলেন, তিনি ঘোমটার মুখ-ঢাকা। বাকীরা সকলেই ঘোমটা-বিহানা। বোধহয় কুমারী, দিদি এবং বোনেরা।

মেয়েটি বলল, ঘোমটা টানা মহিলাকে দেখিয়ে, আমার মা।

নমস্কাব করলুম। তিনি সকলের বেশী জড়সড়। কোনরকমে একবার ঘোমটা খুলে আমাকে দেখলেন। আমিও দেখলুম। বয়স বছর পঞ্চাশ হতে পারে। মেয়েটির মতই মুখ প্রায়। ওঁরও চোখ ছটি বড়, কিন্তু কী আশচর্য! ভূঁর চোখও হলদে।

উনি কী যেন বললেন মেয়েদের ফিসফিস করে। তারপর আমার দিকে ফিরে ৪, যেন চুপিচুপিই বললেন, বস্থন।

বলতে বলতে ও, হেসে মরে গেলেন যেন। আর লজ্জাতেই মিলিয়ে গেলেন বোধহয়।

তারপর পাঁচ বোন। কুজির পরে একজন, হয় তো আঠারোর পাড়ে। বাদ বাকা ওপরে। কারুরই বিয়ে হয় নি, বোঝাই যায়। সবাই বসে পড়ল মেঝেতে। পরমূহুর্তেই গায়ে গায়ে পড়ে ভীষণ হাসাহাসি আরম্ভ হয়ে গেল।

আমিও কি হাসব ? কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছিনে।

- এই বড়দি, कथा वन् ना।
- --কী বলব ?
- -- जूरे (यन को जिज्जामा कर्ताव वनहिनि ?

- —আমি না, টুকু।
- -- ७, भ्यञ्जिति १
- —নানা। আমি না, তুই তো।
- --ভাগ।

নীল আকাশটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, যে আকাশটাকে এই দরজার পুরনো চৌকাঠের সামানায় বেঁধে এনেছে।

—জানেন, অমুকদা, বড়দি কবিতা লেখে।

বলনুম, তাই নাকি ?

বড়দি ধাকা দিতে লাগল একজনকে।—এই মিথাক কোথাকার। আমি নয়, জানেন, নমি গল্প লেখে।

নমির কুড়ি বছর। সে মুখে আঁচল চেপে না না করতে লাগল।

যার নাম টুকু, সে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনার কোন্ গলটা সিনেমা হচ্ছে ?

বললুম।

- —অমুককুমার থাকবে ?
- ना ।

পাঁচজনের মধ্যেই একটা হতাশা দেখা গেল।

—আজ্ঞা কা করে লেখেন ?

বোকার মত হেদে বললুম, দেটা ঠিক বলতে পারি নে।

আবার চুপচাপ। পাঁচজনের মিটিমিট হাসি।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনাদের বাবা-

— বাবা কলকাতায়। চাকরি কবেন কলকাতায়, রাত্রে আসবেন। বললুম, আজকে চলি, কেমন ?

একটা প্রবল কলরোল উঠল। না না, ইশ! এখুনি কি? অনেক গাড়ি আছে ফিরে যাবার। একেবারে রাত্রে খেয়েটেয়ে যাবেন।

থেয়ে এবং টেয়ে? সে আবার কী কথা? পাঁচজনের দিকেই ফিরে তাকালুম। আর, পাঁচজনেই সহসা লজায় যেন মাটিতে মিশিয়ে গেগ। আর সকলেহ আড় চোথে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

দশটিই হলদে-চোধ, শীৰ্ণ-গাল। তবু একটি কোমল করণ স্নিগ্ধতাও যেন আছে।

কিন্ত আকাশটা আর নীল নেই, ধুদর হয়ে গেছে অনেককণ। কেন?



খাস ক্রমাগতই আটকে আসছে। আর ভর নয়, তব্ও একটা ভূতুড়ে আবহাওয়া বেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। চারদিকেই কতগুলি অশরীরী আত্মার অন্তিত্ব বেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারা তারা ?

ঘোমটা জড়িরে মা এলেন। থালায় লাল রসগোলা (নিশ্চর সেই লোকানের?) আর এক কাপ চা। পানাপুকুরের জলে ছথ দিলে ফে-রক্ষর ৪৪ হয়, সে রক্ষ চায়ের রঙ।

না না করেও থেতে হল।

-- এবার চলি ?

পাঁচজনের চোথের দিকে তাকিয়ে যেন থমকে গেলুম। হলদে রঙটা কথন উঠে গেছে, পাঁচজোড়া চোথ, পাঁচজোড়া কালো দীঘির মত শাস্ত, নিস্তরঙ্গ, কিন্তু পরিত্যক্ত বিষণ্ণতা দেই কালো জলে। বারে বারে চমকে উঠলুম, কারা এত দীর্ঘখাস ফেলছে আমাকে ঘিবে ?

নমি, টুকু, বড়দি, গেজদি, কাউকেই আলাদা করে চিনতে পারছি নে আর।

(क (यन वलन, आंवांद्र आंगरवन।

—আসব।

আর একজন, আসবেন তো ?

—আসব।

মা বললেন, একটা অহুরোধ করব বাবা।

- वनुन।

বললেন, কত জায়গায় তো যান, কত লোকের সঙ্গে আপনার জানা-শোনা। একটু দেখবেন আমার এই মেয়ে ক'টির জন্ম। মোটামুটি আনে, নেয়, থায়, এরকম ছেলে হলেই চলবে।

'আছো' বলতে গিয়েও থেমে গেলুম। ফিরে তাকালুম পাঁচজনের দিকে। পাঁচটি মূথ অবনত। পাঁচজোড়া চোখে, এই অনামী অবাধ মূক্ত নীল আকাশ-গ্রামটার কী এক অবোধ বোবা রহস্তময় কাহিনী যেন চিকচিক করতে লাগল। ঠোঁটের কোণে লেগে রইল একটু অস্পষ্ট হাসি।

বললুম, দেখব।

বেরিয়ে আসবার মুখে, পাঁচজনেই বলল, শহরে ওরা একদিন আসবে ছবি দেখতে, নতুন যে-ছবিটা আসছে।

वाहेरत यथन धनूम, व्याकारण व्यक्तकात त्नरमर्छ ध्यात्र। मनाता हि९कात

করছে আমাকে বিরে। হাটের কাছে এসে মনে হল, এক-আধটা লক্ষ-হারিকেনের আলোয় ভৌতিক ছায়ারা ঘুরছে ফিবছে, কথা বলছে, বোধহয় শুন্গুন্ও করছে কেউ।

সবটা মিলিয়ে একটা পবিত্যক্ত মৃত-পুবী যেন এই অবাধ-উন্মুক্ত নীল-¹ আকাশ গ্রামটা। হায়রে নীল আকাশ!